



তেমনি অপরদিকে ইংরাজী। আমি যূরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিস্তর পডিয়াছিলাম, কিন্তু এত করিয়াও মনের যে অভাব সেই অভাব, তাহা কিছতেই ঘুচাইতে পারিলাম না। সেই বিষাদের অন্ধকার, দেই অশান্তি, হৃদয়কে অতিমাত্র ব্যথিত করিতেছিল। ভাবিলাম প্রকৃতির অধীনতাই কি মনুষ্যের সর্ববস্ব ? তবে তো গিয়াছি। এই পিশাচীর পরাক্রম ভূর্নিবার। অগ্নি স্পর্শমাত্র সমস্ত ভন্মসাৎ করিয়া ফেলে। যানযোগে সমুদ্রে যাও, ঘুর্ণাবর্ত্ত তোমাকে রসাতলে দিবে, বায়ু বিষম বিপাকে ফেলিবে। এই পিশাচী প্রকৃতির হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। ইহার নিকট নতশিরে থাকাই যদি চরম কথা হয়, তবে তো গিয়াছি। আমাদের আশা কৈ, ভরসা কৈ? আবার ভাবিলাম, যেমন ফটোগ্রাফের কাচপাত্রে সূর্য্যকিরণের দ্বারা বস্ত্র প্রতিবিশ্বিত হয়, সেইরূপ বাহ্য ইন্দ্রিয় দারা মনের মধ্যে বাহা বস্তুর একটা অবভাস হয়, ইহাই তোজ্ঞান। এই পথ ছাডা জ্ঞানলাভের আর কি উপায় আছে? য়ুরোপের দর্শনশাস্ত্র আমার মনে এইরূপ আভাস আনিয়াছিল। কিন্তু একজন নাস্তিকের নিকট এই টুকুই যথেষ্ট। সে প্রকৃতি ছাড়া আর কিছু চায় না। কিন্তু আমি ইহাতে কিরূপে তৃপ্ত হইব ? আমার চেফী ঈশ্বরকে পাইবার জন্ম-অন্ধবিশাসে নয়, জ্ঞানের আলোকে। তাহা না পাইয়া আমার ব্যাকুলতা দিন দিন আরো বাড়িতে লাগিল, এক একবার ভাবিতাম, আমি আর বাঁচিব না।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই বিষাদ অন্ধকারের মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যুতের স্থায় একটা আলোক চমকিত হইল। দেখিলাম, বাহ্য ইন্দ্রিয়দারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের যোগে বিষয়-জ্ঞান জন্মে। কিন্তু এই জ্ঞানের সহিত আমি যে জ্ঞাতা, তাহাও তো জানিতে পারি। দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ ও মননের সহিত আমি যে দ্রফী, স্প্রাফী, দ্রাতা ও মন্তা এ জ্ঞানও তো পাই। বিষয়-জ্ঞানের সহিত বিষয়ীর বোধ হয়, শরীরের সহিত শরীরীকে জানিতে পারি। আমি অনেক অনুসন্ধানে দর্ববপ্রথমে এই আলোক টুকু পাই। যেন ঘোর অন্ধকারাবৃত স্থানে সূর্য্যকিরণের একটি রেখা আসিয়া পড়িল। বিষয়-বোধের সহিত আমি আপনাকে আপনি জানিতে পারি. ইহা বুঝিলাম। পরে যতই আলোচনা করি, জ্ঞানের প্রভাব বিশ্বসংসারে সর্বত্র দেখিতে পাই। আমাদের জন্ম চন্দ্র সূর্য্য নিয়মিতরূপে উদয়াস্ত হইতেছে, আমাদের জন্ম বায়ু বৃষ্টি উপযুক্তরূপে সঞ্চালি 🔊 হইতেছে। ইহারা সকলে মিলিয়া আমাদের জীবন পোষণের একটি লক্ষ্য সিদ্ধ করিতেছে। এইটি কাহার লক্ষ্য ? জড়ের তো লক্ষ্য হইতে পারে না—চেতনেরই লক্ষ্য। অতএব একটি চেতনা-বান পুরুষের শাসনে এই বিশ্বসংসার চলিতেছে। দেখিলাম, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাতার স্তন্তপান করে, ইহা কে তাহাকে শিখাইয়া দিল? তিনিই যিনি ইহাকে প্রাণ দিয়াছেন। আবার মাতার মনে কে স্নেহ প্রেরণ করিল? যিনি তাঁহার স্তনে ত্রগ্ধ দিলেন, তিনি। তিনিই সেই প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান ঈশ্বর, যাঁহার শাসনে জনংসংসার চলিতেছে। যখন এতটুকু জ্ঞাননেত্র আমার ফুটিল,

· তথন একটু আরাম পাইলাম। বিষাদ-ঘন অনেক কাটিয়া গেল। তথন কিছু আখন্ত হইলাম।

বহুপূর্বের প্রথম বয়সে আমি যে অনস্ত আকাশ হইতে অনস্তের পরিচয় পাইয়াছিলাম, একদিন ভাবিতে ভাবিতে তাহা হঠাৎ আমার মনে পড়িয়া গেল, আবার আমি একাগ্র মনে অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র খচিত এই অনস্ত আকাশের উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম এবং অনন্তদেবকে দেখিলাম, বুঝিলাম যে অনন্তদেবেরই এই মহিমা। তিনি অনন্ত-জ্ঞানস্বরূপ, যাঁহা হইতে আমরা পরিমিত জ্ঞান ও তাহার আধার এই অবয়ব পাইয়াছি, তাঁহার কোন অবয়ব নাই। তিনি শরীর ও ইন্দ্রিয় রহিত। তিনি হাত দিয়া এ বিশ্ব গড়ান নাই। কেবল আপনার ইচ্ছার দারা এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। তিনি কালীঘাটের কালীও নহেন—তিনি আমাদের বাড়ীর শালগ্রামও নহেন। এইখানেই পৌতলিকতার মূলে কুঠারাঘাত পড়িল। স্প্তির কৌশল-চিন্তায় স্রাফীর জ্ঞানের পরিচয় পাই। নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখিয়া বুঝি তিনি অনস্ত। এই সূত্র টুকু ধরিয়া তাঁহার স্বরূপ মনের মধ্যে আরও খুলিয়া গেল। দেখিলাম, যিনি অনন্তজ্ঞান, তাঁহার ইচ্ছাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়। আমরা, সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রচনা করি, তিনি তাঁহার ইচ্ছায় সকল উপকরণ স্থাই করিয়া রচনা করেন। তিনি জগতের কেবল রচনা কর্ত্তা নহেন, তাহা হইতে উচ্চ, তিনি ইহার স্তিক্তা। এই স্ফ বস্ত সকল অনিত্য, বিকারী, পরিবর্তনশীল ও পরতন্ত্র। ইহাদিগকে যে পূর্ণজ্ঞান স্প্তি করিয়াছেন ও চালাইতেছেন তিনিই নিতা, অবিকৃত, অপরিবর্ত্তনীয় ও স্বতন্ত। সেই নিত্য সত্য পূর্ণ পুরুষ সকল ়মঙ্গলের হেতু এবং সকলের সম্ভজনীয়। কতদিন ধরিয়া এইটি আমার বৃদ্ধির আলোচনায় স্থির করিলাম; কত সাধনার পর এই দিন্ধান্তে উপনীত হইলাম। তথাপি আমার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। জ্ঞান-পথ অতি তুর্গম পথ, এ পথে সাহস দেয় কে? আমি যে দিন্ধান্তে উপনীত হইলাম তাহাতে সায় দেয় কে? কিরূপ সায় ? যেমন পল্লার মাঝীর নিকট হইতে আমি একটা সায় পাইয়াছিলাম, সেইরূপ সায়।

আমি একবার জমীদারী কালীগ্রামে যাই। অনেক দিনের পর বাড়ীতে ফিরি। আমি পদ্মার উপর বোটে। তথন বর্ধাকাল, আকাশে ঘোর ঘনঘটা, বেগে বায়ু উঠিয়াছে। পদ্মা তোলপাড় হইতেছে, মাঝীরা ভারি তৃফান দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না, কিনারায় বোট বাঁধিয়া ফেলিল। সেই কিনারাতেও তরঙ্গে বোট স্থির থাকিতে পারিতেছে না। কিন্তু বহুদিন বিদেশে, শীঘ্র বাড়ীতে আসিতে বড় ইচ্ছা। বেলা ৪ চারিটার সময়ে একট বাতাস কমিলে আমি মাঝীকে বলিলাম যে, এখন নৌকা ছাড়িতে পারিবি ? দে বলিল, "ছজুরের তুকুম হয় তো পারি।" আমি মাঝীকে বলিলাম, তবেছাড়। তার পর দেখি সময় চলিয়া যায়, তবু নৌকা ছাড়ে না। আধ ঘণ্টা হইয়া গেল তবু ছাড়েনা। মাঝীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তুই যে বল্লি, হুজুরের হুকুম হইলে নৌকা ছাড়িয়া দিতে পারি, আমি তো হকুম দিয়াছি, তবে এখনও ছাড়িলি না কেন ? এখন একটু ঝড় থেমেছে, আবার কথন্ ঝড় উঠিবে, তাহার ঠিক নাই। যদি ছাড়িতে হয় তো এখনি ছাড়। সে বলিল যে, বৃদ্ধ দেয়ানজী বলিলেন—"ওরে মাঝি, এমন কর্ম্ম কি করিতে হয় ? একে এই সর্দার মোহানা, কূলকিনারা কিছুই দেখা যায় না, তাহাতে শ্রাবণের সংক্রান্তি। ঢেউয়ের তোড়ে নৌকা কিনারাতেই থাকিতে পারিতেছে না। তুই কিনা এই অবেলায় এহেন পদ্মায় পাড়ি দিতে চাস ?" দেয়ানজীর এই কথায় ভয় পেয়ে আমি নৌকা ছাড়িতে পারি নাই। আমি বলিলাম ছাড়। সে অমনি নৌকা খুলে পাইল তুলে দিলে।

অমনি বাতাদের এক ধাকায় নৌকা পন্ধার মধ্যে চলিয়া গেল। হাজার নৌকা কিনারায় বাঁধা ছিল, তাহারা সকলে একস্বরে বলিয়া উঠিল—এখন যাবেন না, যাবেন না। তখন আমার হৃদয় ভূবিয়া গেল। কি করি আর ফিরিবার উপায় নাই—নৌকা পাইল পাইয়া শাঁ শাঁ করিয়া চলিতে লাগিল। খানিক গিয়া দেখি যে তরঙ্গে তরঙ্গে জল ফাঁপিয়া সমূখে যেন একটা দেওয়াল উঠিয়াছে। নৌকা তাহাকে ভেদ করিতে ছুটিল, আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। এমন সময়ে অদূরে দেখি, এক খানা ডিঙ্গি হাবু ভূবু খাইতে খাইতে মোচার খোলার মত ওপার হইতে আদিতেছে। তাহার মাঝী আমাদের সাহস দেখিয়া সাহস দিয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—"ভয় নাই চলে যান"। আমার উৎসাহে উৎসাহর স্বর মিশাইয়া এমন ভরসা দেয় কে? আমি এইরপ সায় চাই। কিস্তু হা! তা আর কে দিবে ?।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যথনই আমি বুঝিলাম যে ঈশ্বের শ্রীর নাই, তাঁহার প্রতিমা নাই, তথন হইতে আমার পৌতলিকতার উপর ভারি বিদ্বেষ জন্মিল। রাম মোহন রায়কে স্বরণ হইল—আমার চেতন হইল, আমি তাঁহার অনুগামী হইবার জন্ম প্রাণ ও মন সমর্পণ করিলাম।

শৈশব কাল অবধি আমার রাম মোহন রায়ের সহিত সংস্রব। আমি তাঁহার স্কলে পডিতাম। তখন আরও ভাল স্কুল ছিল, হিন্দু-কালেজ ছিল। কিন্তু আমার পিতা রাম মোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে ঐ স্কলে দেন। স্কলটি হেছুয়ার পুন্ধরিনীর ধারে প্রতিষ্ঠিত। আমি প্রায় প্রতি শনিবার ছুইটার সময় ছুটি হইলে রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত রাম মোহন রায়ের মানিক তলার বাগানে যাইতাম। অন্য দিনও দেখা করিয়া আসিতাম। কোন কোন দিন আমি তথায় গিয়া বড়ই উপদ্রব করিতাম। বাগানের গাছের নিচ্ ছিঁডিয়া, কখনো কড়াইশুঁটি ভাঙ্গিয়া মনের স্থােথ খাইতাম। রামমােহন রায় একদিন কহিলেন, ব্রাদার! রোদ্রে হুটা পাটি করিয়া কেন বেড়াও, এইখা বোসো। যত নিচু খেতে পার এখানে বসিয়া খাও। মালিকে विलालन, या, शाष्ट्र(१०० निष्टू । १०० विलालन, या, १०० विलालन, या, १०० विलालन, वा, १०० विलालन, व এক থালা ভরিয়া নিচু আনিয়া দিল। তখন রামমোহন রায় বলিলেন, যত ইচছা নিচু খাও। তাঁহার মূর্ত্তি প্রশাস্ত ও গন্তীর। আমি বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁহাকে দেখিতাম। বাগানে একটা কাঠের দোলা ছিল। রামমোহন রায় অঙ্গ চালনার জন্ম তাহাতে দোল খাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলে তিনি আমাকে সেই দোলায় বসাইয়া আপনি টানিতেন, ক্ষণেক পরে আপনি তাহাতে বসিয়া বলিতেন ত্রাদার! এখন তুমি টান।

আমি পিতার জেষ্ঠ পুত্র। কোন কার্য্যোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিবার জন্ম আমাকেই বাড়ী বাড়ী ঘাইতে হইত। আমিন মাসের
ছুর্গোৎদ্রব। আমি এই উপলক্ষে রাম মোহন রায়কে নিমন্ত্রণ
করিতে যাই। গিয়া বলিলাম—রামমিনি ঠাকুরের নিবেদন, তিন
দিন আপনার প্রতিমা দর্শনের নিমন্ত্রণ। শুনিয়াই তিনি বলিলেন,
আদার! আমাকে কেন পুরাধা প্রসাদকে বল। এত দিন পরে
সেই কথার অর্থ ও ভাব বুঝিতে পারিলাম। এই অবধি আমি
মনে মনে সংকল্প করিলাম যে, রাম মোহন রায় যেমন কোন
প্রতিমা পূজায় ও পৌত্তলিকতায় যোগ দিতেন না, তেমনি আমিও
আর তাহাতে যোগ দিব না। কোন প্রতিমাকে পূজা করিব না,
কোন প্রতিমাকে প্রণাম করিব না; কোন পৌত্রলিক পূজায় নিমন্ত্রণ
গ্রহণ করিব না। সেই অবধি আমার এই সংকল্প দৃঢ় হইল।
তথন জানিতে পারিলাম না যে, কি আগুরনে প্রবেশ করিলাম।

আমার ভাইদের লইয়া একটা দল বাঁধিলাম। আমরা সকলে মিলিয়া সংকল্প করিলাম যে, পূজার সময়ে আমরা পূজার দালানে কেহই ঘাইব না, যদি কেছ যাই তবে প্রতিমাকে প্রণাম করিব না। তখন সন্ধ্যাকালে আরতির সময় আমার পিতা দালানে যাইতেন। স্থতরাং তাঁহার ভয়ে আমাদেরও তখন সেখানে যাইতে হইত। কিন্তু প্রণামের সময় যখন সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম করা তখন দাঁড়াইয়া থাকিতাম—আমরা প্রণাম করিলাম কিনা কেহই দেখিতে পাইত না।

যে শান্তে দেখিতাম পৌতলিকতার উপদেশ, সে শান্তে আমার আর শ্রাদ্ধা থাকিত না। আমার তখন এই ভ্রম হইল যে, আমাদের সমুদায় শান্ত্র পৌতলিকতার শান্ত। অতএব তাহা হইতে নিরাকার নির্বিকার ঈশ্রের তত্ত্ব পাওয়া অসম্ভব। আমার মনের যখন এই-প্রকার নিরাশ ভাব, তখন হঠাৎ এক দিন সংস্কৃত পুস্তকের একটা

পাতা আমার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিলাম। ওৎস্কুক্য বশতঃ তাহা ধরিলাম। কিন্তু তাহাতে যাহা লেখা আছে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য আমার কাছে विषयाहित्नन, जामि ठाँशांक विननाम, जामि देखेनियान वार्कत কর্ম সারিয়া শীঘ্র বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছি, তুমি ইহার মধ্যে এই পাতার শ্লোক গুলানের অর্থ করিয়া রাখ, কুঠী হইতে আইলে আমাকে সব বুঝাইয়া দিবে। এই বলিয়া আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে ভাড়াতাড়ি চলিয়া গেলাম। ঐ সময়ে আমি ইউনিয়ান ব্যাক্ষে কর্ম করিতাম। আমার ছোট কাকারমানাথ ঠাকুর তাহার ধন রক্ষক। আমি তাঁহার সহকারী। ১০ টা হইতে যতক্ষণ না কাত নিকাশ হয়, ততক্ষণ তথায় আমার থাকিতে হইত। ক্যাশ বুৰুুীয়া দিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া যাইত। কিন্তু সে দিন শ্রামাচরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে পুঁথির পাতা বুঝিয়া লইতে হইবে, অতএব ক্যাশ বুঝাইয়া দিবার গোণ আর সহু হইল না। আমি ছোট কাকাকে বলিয়া কহিয়া দিন থাকিতে থাকিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। আমি আমার বৈঠক খানার তেতালায় তাড়াতাড়ি যাইয়াই শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, দেই ছাপার পাতাতে কি লেখা আছে, আমাকে বুঝাইয়া দাও। তিনি বলিলেন, আমি এতক্ষণ এত চেফী করিলাম কিস্তু তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি আ\*চর্য্য হইলাম। ইংরাজ পণ্ডিভেরা তো ইংরাজি সকল গ্রন্থই বুঝিতে পারে। তবে সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতেরা সকল সংস্কৃত গ্রন্থ বুঝিতে পারেন না কেন ? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে কে বুঝিতে পারে ? তিনি বলিলেন, এ তো সব ত্রক্ষ-সভার কথা—ত্রক্ষ-সভার রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বুঝিতে পারেন। আমি বলিলাম তবে তাঁহাকে ডাক। বিদ্যাবাগীশ খানিক পরেই আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পাতা

পড़िया विलालन, ख (य जेलाशनियर। "जेलावागुमिनः नर्बरः যৎকিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মাগৃধঃ কদ্য সিদ্ধনং।" যখন বিদ্যাবাগীশের মুখ হইতে "ঈশাবাস্যমিদং সর্বরং" ইহার অর্থ বুঝিলাম, তখন স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত করিল। আমি মাসুষের নিকট হইতে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম, এখন স্বৰ্গ হইতে দৈববাণী আসিয়া আমার মৰ্ম্মের মধ্যে সায় দিল-আমার আকাষা চরিতার্থ হইল। আমি ঈশ্বরকে সর্ববত্র দেখিতে চাই, উপনিষদে কি পাইলাম ? পাইলাম যে "ঈশর ছারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন কর।" ঈশর দারা সমুদায় জগৎকে অচ্ছাদন করিতে পারিলে আর অপবিত্রতা কোথায় ? তাহা হইলে সকলই পবিত্র হয়, জগৎ মধুময় হয়। আমি যাহা চাই তাহাই পাইলাম। এমন আমার মনের কথা আর কোথাও হইতে শুনিতে পাই নাই। মানুষে কি এমন সায় দিতে পারে? সেই ঈশরেরই করুণা আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইল, তাই "ঈশাবাস্যমিদং সর্ববং" এই গৃঢ় বাক্যের অর্থ বুঝিলাম। আহা! কি কথাই শুনিলাম—"তেন ত্যক্তেন ভঞ্জীথাঃ" তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর। তিনি কি দান করিয়াছেন ? তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন। সেই প্রম ধনকে উপভোগ কর—আর সকল ত্যাগ করিয়া সেই প্রম ধনকে উপভোগ কর। আর সকল ত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাকে লইয়াই থাক। কেবল তাঁহাকে লইয়া থাকা মানুষের ভাগে কি মহৎ কল্যাণ। আমি চির দিন যাহা চাহিতেছি ইহা তাহাই বলে।

আমার বিষাদের যে তীব্রতা, তাহা এই জন্ম ছিল যে, পার্থিব ও স্বর্গীয় সকলপ্রকার স্থুখ ছইতেই আমি বঞ্চিত হইয়াছিলাম। সংসারেও আমার কোনপ্রকার স্থুখ ছিল না এবং ঈশ্বরের আনন্দও ভোগ করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু যখন এই দৈববাণী

আমাকে বলিল যে, সকলপ্রকার সাংসারিক স্থুখ ভোগের কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশরকেই ভোগ কর, তখন, আমি যাহা চাহিতেছিলাম তাহা পাইয়া আনন্দে একেবারে নিমগ্ন হইলাম। এ আমার নিজের তুর্বল বুদ্ধির কথা নহে, এ সেই ঈশ্বরের উপদেশ। সে ঋষি কি ধন্ম ঘাঁহার হৃদয়ে এই সত্য প্রথমে স্থান পাইয়াছিল। ঈশরের উপরে আমার দৃঢ় বিশাস জন্মিল, আমি সাংসারিক স্থথের পরিবর্ত্তে ত্রন্ধানন্দের আস্বাদ পাইলাম। আহা, (म िन व्यापांत भएक कि एउ िन-कि भवित व्यानत्मत िन । উপনিষদের প্রতি কথা আমার জ্ঞানকে উচ্ছল করিতে লাগিল। উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া আমি দিন দিন আমার গম্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমার নিকট সকল গৃঢ় অর্থ ব্যক্ত হইতে লাগিল। আমি বিদ্যাবাগীশের নিকট ক্রমে ঈশা, কেন. কঠ, মুগুক, মাণ্ডুক্য উপনিষ্ৎ পাঠ করি এবং অস্থান্য পণ্ডিতের সাহায্যে অবশিষ্ট আর ছয় উপনিষৎ পাঠ করি। প্রতিদিন যাহা পড়ি, তাহা অমনি কণ্ঠস্থ করিয়া তাহার পর দিন বিদ্যাবাগীশকে শুনাইয়া দেই। তিনি আমার বেদের উচ্চারণ শুনিয়া বলিতেন যে, "তুমি এ উচ্চারণ কার কাছে শিখিলে? আমরা তো এ প্রকার উচ্চারণ করিতে পারি না।" আমি বেদের উচ্চারণ এক জন দ্রাবিড়ী বৈদিক আক্ষণের নিকট শিথি। যথন উপনিষদে আমার বিশেষ প্রবেশ হইল এবং সত্যের আলোক পাইয়া যথন আমার জ্ঞান ক্রমে উজ্জ্বল হইতে লাগিল, তখন এই সত্যধর্ম প্রচার করিবার জন্ম আমার মনে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। প্রথমে আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এবং ভাতাদিগকে লইয়া একটি সভা সংস্থাপন করিবার ইচ্ছা করিলাম। আমাদের বাড়ীর পুষ্করিণীর ধারে একটা ছোট কুঠরী চূণকাম করাইয়া পরিষ্কার করিয়া লইলাম। এদিকে ছুর্গা পূজার কর্ন আরম্ভ হইল। আমাদের বাটীর আর সকলে এই উৎস্বে

মাতিলেন। আমরা কি শৃশু-হাদয় হইয়া থাকিব ? আমরা সেই কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে আমাদের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ করিয়া একটি সভা স্থাপন করিলাম। আমরা সকলে প্রাতঃস্নান করিয়া শুদ্ধসম্ব হইয়া পুন্ধরিণীর ধারে সেই পরিষ্কৃত কুঠরীতে আসিয়া বসিলাম। আমি যেই সকলকে লইয়া সেখানে বসিলাম, অমনি যেন শ্রহ্মা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। সকলের মুখের পানে তাকাইয়া দেখি, সকলের মুখেই শ্রদ্ধার রেখা। ঘরের মধ্যে পবিত্রতার ভাবে পূর্ণ। আমি ভক্তিভরে ঈশরকে আহ্বান করিয়া কঠোপনিষদের এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিলাম। "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢং। অয়ং লোকোনান্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশ-মাপদ্যতে মে।" "প্রমাদী ও ধনমদে মূঢ় নির্বেবাধের নিকটে পরলোক সাধনের উপায় প্রকাশ পায় না। এই লোকই আছে পরলোক নাই-যাহারা এ প্রকার মনে করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ আমার বশে অর্থাৎ মৃত্যুর বশে আইসে।" আমার ব্যাখ্যান সকলেই পবিত্রভাবে স্তর্নভাবে শ্রবণ করিলেন। এই আমার প্রথম ব্যাখ্যান। ব্যাখ্যান শেষ হইয়া গেলে, আমি প্রস্তাব করিলাম যে. এই সভার নাম "তত্ত্বঞ্জিনী" হউক এবং ইহা চিরস্থায়িনী হউক। ইহাতে স্কলেই সম্মৃতি প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ এই সভার উদ্দেশ্য হইল। প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে সায়ংকালে এই সভার অধিবেশনের সময় স্থির হইল। দ্বিতীয় অধিবেশনে রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আহূত হইলেন, এবং তাঁহাকে এই সভার আচার্য্য পদে নিযুক্ত করিলাম। তিনি এই সভার ় তত্ত্ববঞ্জিনী নামের পরিবর্ত্তে "তত্ত্বোধিনী" নাম রাখেন। এইরূপে ১৭৬১ শকে ২১শে আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে এই তম্বাধিনী সভা সংস্থাপিত হইল।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

১৭৬১ শকের ২১শে আশিনে তন্তবোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয় 🗈 ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগৃঢ় তত্ত এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রক্ষা বিদ্যার প্রচার। উপনিষদকেই আমরা বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম—বেদাস্ত দর্শনের সিদ্ধাস্তে আমাদের আস্থা ছিল না। প্রথম দিনে ইহার সভ্য দশ জন মাত্র ছিল। ক্রমশঃ ইহার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অগ্রে ইহার অধিবেশন আমার বাড়ীর নীচেকার একতালার একটি প্রশস্ত ঘরে হইত, কিন্তু পরে ইহার জন্য স্থকিয়া খ্রীটেতে একটি বাড়ী ভাড়া করি। সেই বাড়ী বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত কালী কৃষ্ণ ঠাকুরের অধিকারে আছে। এই সময় অক্ষয় কুমার দত্তের সহিত আমার সংযোগ হয়। ঈশর চন্দ্র গুপ্ত ইহাঁকে আনিয়া আমার সহিত পরিচয় করিয়া দেন। অক্ষয় বাবু ত্রবোধিনী সভার সভ্য হন। সভার অধিবেশন মাসের প্রথম রবিবারে রাত্রিকালে হইত, রাম চক্ত্র বিদ্যাবাগীশ এই সভায় আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া উপদেশ দিতেন। তিনি 🕬 শ্লোকটি প্রতিবারই পাঠ করিতেন। "রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যঘর্ণিতং। স্তত্যানির্ব্বচনীয়তাখিল গুরো দুরীকৃতা যন্ময়।। ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা। ক্ষস্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতং॥" "হে অখিলগুরো! তুমি রূপ-বিবর্জ্জিত অথচ ধ্যানের দারা আমি তোমার রূপ যে বর্ণন করিয়াছি এবং স্তুতির দারা তোমার যে অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিয়াছি ও ীর্থি।এ।দিব দ্বারা তোমার ব্যাপিত্বকে যে বিনাশ করিয়াছি; হে জগদাশ! চিত্তবিকলতা হেতু আমি যে এই তিন দোষ করিয়াছি তাহা ক্ষমা কর।" এই সভাতে সকল সভ্যেরই বক্তৃতা করিবার

अधिकात हिल, তবে এ বিষয়ে বিশেষ নিয়ম এই हिल, यिनि সকলের অগ্রে বক্তৃতা লিখিয়া সম্পাদকের হস্তে; দিতেন তিনিই বক্তৃতা পাঠ করিতে পাইতেন। এই নিয়ম থাকাতে কেহ কেহ সম্পাদকের শ্য্যার বালিশের নীচে বক্তৃতা রাথিয়া আসিতেন। অভিপ্রায় এই যে, সম্পাদক প্রাতে গাত্রোগান করিয়াইকটাহার বক্তৃতা পাইবেন। তৃতীয় বৎসরে এই তম্ববোধিনী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সমারোহ পূর্ববক হইয়াছিল। এই তত্ত্ব-বোধিনী সভার ছুই বৎসর চলিয়া গেল, লোকের সংখ্যা আমার মনের মত হয় না, আর একটা সভা যে হইয়াছে তাহা ভাল প্রকাশও হয় না। ইহা ভাবিতে ভাবিতে, ক্রমে ক্রমে, ১৭৬৩ শকের ভাদ্র কৃষ্টপক্ষীয় চতুর্দ্দশী আসিল। এই সাম্বৎসরিক উপলক্ষে এইবার একটা খুব জাঁকের সহিত সভা করিয়া সকলকে তাহা জানাইয়া দিতে আমার ইচ্ছা হইল। তথন সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিলে সংবাদ বড় প্রচার হইত না। অতএব আমি করিলাম কি না, কলিকাতায় যত আফিস ও কার্য্যালয় আছে, সকল আফিসের প্রত্যেক কর্ম্মচারীর নামে নিমন্ত্রণ পত্র লিথিয়া পাঠাইয়া দিলাম। কর্মাচারীরা আফিদে আসিয়া দেখিল যে, তাহাদের প্রত্যেকের ডেক্সের উপর আপন আপন নামের এক এক খানা পত্র রহিয়াছে—খুলিয়া দেখে, তাহাতে তত্তবোধিনী সভার নিমন্ত্রণ। তাহারা কথন তত্তবোধিনী সভার নামও শুনে নাই। আমরা এ দিকে সারাদিন বাস্ত। কেমন কয়িয়া সভার ঘর ভাল সাজান হইবে, কি করিয়া পাঠ ও বক্তৃতা হইবে, কে কি কাজ করিবেন, তাহারই উদ্যোগ। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই আমরা আলো জালিয়া সভা সাজাইয়া সব ঠিক ঠাক করিয়া ফেলিলাম। আমার মনে ভয় হইতেছিল, এ নিমন্ত্রণে কি কেহ আসিবেন ? দেখি যে, সন্ধাার পরেই লগ্ঠন আগে করিয়া এক একটি লোক আসিতেছেন।

আমরা সকলে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া সভার সম্মুথের বাগানে বেঞ্চের উপর বসাইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে লোক আসিয়া ষাগান ভরিয়া গেল। লোক দেখিয়া আমাদেরও উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না যে, তাঁহারা কি জন্মই বা আশিয়াছেন, এবং এখানে কিই বা হইবে। আমি ব্যগ্র হইয়া घडी श्रु निया वादत वादत दिन्धा एक, जाएँ। वादक कथन्। दिन्हें আট্টা বাজিল, অমনি ছাদের উপর হইতে শব্দ, ঘণ্টা ও শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল। আর অমনি ঘরের যত গুলি দরজা ছিল, সকলই একবারে এক সময়ে খুলিয়া গেল। লোকেরা সকলেই অবাক্ ছইয়া উঠিল। আমরা সকলকে আহ্বান করিয়া ঘরের মধ্যে বসাই-লাম। সম্মুখেই বেদী। তাহার তুই পার্ষে দশ দশ জন করিয়া তুই শ্রেণীতে বিশ জন দ্রাবিড়ী ত্রাক্ষণ। তাঁহাদের গাত্রে লাল রঙের বনাত। রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদীতে বসিলেন, দ্রাবিড়ী ব্রাক্ষণেরা একস্বরে বেদ পড়িতে লাগিলেন। বেদ পাঠ শেষ হইতেই রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। তাহার পর আমি উঠিয়া বক্তৃতা করিলাম। সেই বক্তৃতার মধ্যে এই কথা ছিল যে "এইক্ষণে ইংলগ্রীয় ভাষার আলোচনায় বিদ্যার বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সংশেষ নাই এবং এতদ্দেশস্থ লোকের মনের অন্ধকারও অনেক দূরীকৃত হইয়াছে। এইক্ষণে মূর্থ লোকদিগের ন্থায় কাষ্ঠ লোষ্ট্রেতে ঈশর-বুদ্ধি করিয়া ভাগতে পুদ। করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। বেদান্তের প্রচার অভাবে ঈশর নিরাকার চৈতন্ম-স্বরূপ, দর্ববগত, বাক্য মনের অতীত, ইহা যে আমাদের শান্ত্রের মর্ম্ম, তাহা তাহারা জানিতে পারে না। স্থতরাং আপনার ধর্ম্মে এ প্রকার শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান না পাইয়া অন্য ধর্মাবলম্বীদিগের শাস্ত্রে তাহা অনুসন্ধান করিতে যায়। তাহাদিগের মনে এই দৃঢ় আছে যে, আমাদিগের শাস্ত্রে কেবল সাকার উপাসনা ; অতএব এ প্রকার শাস্ত্র হইতে তাহাদিগের

যে শাস্ত্র উত্তম বোধ হয়, সেই শাস্ত্র মান্ত করে। কিন্তু যদি এই বেদান্ত-ধর্মা প্রচার থাকে, তবে আমাদিগের অন্ত ধর্ম্মে কদাপি প্রবৃত্তি হয় না। আমরা এই প্রেকারে আমাদিগের হিন্দুধর্ম্ম রক্ষায় যত্ন পাইতেছি।" আমার বক্তৃতার পর শ্রামাচরণ ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা করিলেন, তাহার পর চন্দ্র নাথ রায়, তাহার পর উমেশ চন্দ্র রায়, তৎপরে প্রদন্ন চন্দ্র ঘোষ, তদন্তর অক্ষয় কুমার দন্ত, পরিশেষে রুমা প্রসাদ রায়। ইহাতেই রাত্রি প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। এই সব কাজ শেষ হইলে রাম চক্র বিদ্যাবাগীশ একটা ব্যাখ্যান দিলেন। তাহার পর সঙ্গীত। ২টা বাজিয়া গেল। লোকগুলান হয়রাণ। সকলেই আফিসের ফেরতা। হয়তো কেহ মুখ ধোয় নাই, জল খায় নাই, তথাপি আমার ভয়ে কেহ সভা ডঙ্গের আগে যাইতে পারি-তেছে না। কেই বা কি বুঝিল, কেই বা কি শুনিল, কিছুই না, কিন্তু সভাটা ভারি জাঁকের সহিত শেষ হইল। এই আমাদের তত্ত্বোধিনী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক সভা এবং এই আমাদের তত্ত্বোধিনী সভার শেষ সাম্বৎসরিক সভা। এই সাম্বৎসরিক সভা হইয়া যাই-বার পরে ১৭৬৪ শকে আমি ব্রাক্ষসমাজের সহিত যোগ দিই। ব্রাক্ষ-সমাজের সংস্থাপক মহাত্মা রাম মোহন রায় ইহার ১১ বৎসর পুর্বেব ইংলণ্ডের রুফল নগরে দেহ ত্যাগ করেন। আমি মনে করিলাম, যখন ব্রাক্ষ্যমাজ ব্রক্ষোপাসনার জন্ম সংস্থাপিত হইয়াছে, তখন ইহার সঙ্গে তত্তবোধিনী সভার যোগ দিলে আমাদের সংকল্প তো আরও অনায়াদে সিদ্ধ হইবে। এই মনে করিয়া আমি এক বুধবারে সেই সমাজ দেখিতে যাই। আমি গিয়া দেখি যে, সূর্য্য অস্ত হইবার ় পূর্বের সমাজের পার্যগৃহে একজন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ উপনিষৎ পাঠ করিতেছেন, সেখানে কেবল রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ঈশ্বর চন্দ্র স্থায়রত্ব এবং আর দুই তিন জন গ্রাহ্মণ উপবেশন করিয়া তাহা শ্রহণ করিতেছেন। শুদ্রদিগের সেখানে বাইবার অধিকার নাই। সূর্য্য

অন্ত হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও ঈশর চন্দ্র ভারেরত্ন সমাজের ঘরে প্রকাশ্যে বেদীতে বসিলেন। এখানে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল জাতিরই সমান অধিকার ছিল। দেখিলাম, লোকের সমাগম অতি অল্প। বেদীর পূর্ব্বদিকে ফরাস চাদর পাতা, তাহাতে পাঁচ ছয় জন উপাসক বসিয়া রহিয়াছে। আর বেদীর পশ্চিম দিকে কয়েক খানা চৌকী পাতা রহিয়াছে, তাহাতে ছই চারি জন আগস্তুক লোক। ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত উপনিষ্ণ ব্যাখ্যা করিলেন এবং বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বেদান্ত দর্শনের মীমাংসা বুঝাইতে লাগিলেন। বেদীর সম্মুখে কৃষ্ণ ও বিষ্ণু এই ছুই ভাই মিলিয়া একস্বরে ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিলেন। রাত্রি ৯টার সময় সভা ভঙ্গ হইল। আমি ইহা দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতির ভার গ্রহণ করিলাম এবং তত্তবোধিনী সভাকে তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলাম। নির্দ্ধারিত হইল, তম্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের তর্গবধান করিবে। সেই অবধি তরুবোধিনী সভার মাসিক উপাসনা রহিত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে প্রাতঃকালে ব্রাহ্মসমাজের মাসিক উপাসনা ধার্য্য হইল এবং ২১ শে আশ্বিনের তত্তবোধিনীর সাম্বৎসরিক সভা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের গৃহ প্রতিষ্ঠার দিবস ১১ মাঘে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্ত্তিত হউল। ১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসে যোড়াসাঁকস্থ কমল বস্তুর বাড়ী ভাড়া লইয়া তাহাতে প্রথম বাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়, এবং এই ভাত্রমাসে তাহার যে সাম্বৎস্রিক সমাজ হইত তাহা আমার ব্রাক্ষ্মমাজের সহিত যোগ হইবার পূর্বেই ১৭৫৫ শকে উঠিয়া গিয়াছিল।

যথন আমরা ত্রাক্ষাসমাজ অধিকার করিলাম, তথন ইহার উন্নতির জন্ম এই চিন্তা হইল—সমাজে অধিক লোক কি প্রকারে হইবে। ক্রমে আমাদের যত্নে ঈশরের প্রসাদে লোক বাড়িতে লাগিল। তাহার সঙ্গে দর্ভে বাড়িতে লাগিল। ইহাতেই আমাদের কত উৎসাহ। প্রথমে ইহা চুই তিন কুঠরীতে বিভক্ত ছিল, ক্রমে সেই সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এই একটি প্রশস্ত ঘর নির্শ্বিত হইরাছে। যতই ঘর প্রশস্ত হইতে লাগিল, ততই লোকের সমাগম দেখিয়া মনে করিলাম যে ব্রাক্ষধর্মের উন্নতি হইতেছে। ইহাতে মনে ক্ত আনন্দ।

#### সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এত সাধ্য সাধনার পর আমার হৃদয়ে ঈশবের ভাব যাহা কিছ আবিভুতি হইল, উপনিষদে দেখি তাহারই প্রতিধ্বনি। এবং উপনিষদের অর্থ আলোচনা করিয়া যাহা কিছু বুঝিতে পারি, দেখি তাহারই প্রতিধ্বনি আমার হৃদয়ে; অতএব উপনিষদের উপরে আমার প্রগাঢ শ্রদ্ধা জন্মিল। আমার হৃদয় বলিতেছে যে, তিনি আমার পিতা, পাতা, বন্ধু; উপনিষদে দেখি যে, তাহারই অমুবাদ—"স নো বন্ধুৰ্জ্জনিতা স বিধাতা"। যদি তাঁহাকে না পাই. তবে পুত্র, বিত্ত, মান মর্য্যাদা আমার নিকটে কিছুই নহে; পুত্র হুইতে, বিত্ত হুইতে, আর আর সকল হুইতে, তিনি প্রিয়। ইহার অমুবাদ উপনিষদে দেখি, "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়াবিত্তাৎ প্রেয়োলুম্মাৎ সর্বব্যাৎ"। আমি ধনবান হইতে চাই না. মানবান হইতে চাইনা, তবে আমি কি চাই ? উপনিষদ বলিয়া দিলেন যে, "ব্রক্ষেত্যুপাদীত ব্রহ্মবান ভবতি"। যে ব্রহ্মকে উপাদনা করে সে ব্রহ্মবান হয়। আমি বলিলাম, ঠিক, ঠিক। ধনকে যে উপালনা करत रम धनवान रय, मानरक रय छेशामना करत रम मानवान रय, ব্রহ্মকে যে উপাসনা করে সে ব্রহ্মবান হয়, উপনিষ্দে যখন দেখি-লাম. "য আত্মদা বলদা" তখন আমার প্রাণের কথা পাইলাম। তিনি কেবল আমাদের প্রাণ দিয়াছেন তাহা নহে, তিনি আমাদের আত্মাও দিয়াছেন। তিনি কেবল আমাদের প্রাণের প্রাণ নহেন, তিনি আমাদের আত্মারও আত্মা। তিনি আপনার আত্মা হইতে আমাদিগের আত্মাকে প্রদব করিয়াছেন। সেই এক ধ্রুব নির্বিবকার অনস্ত জ্ঞান-স্বরূপ প্রমাত্মা স্বস্থরূপে নিতা অবস্থিতি করিয়া অসংখ্য পরিমিত আত্মা-সকল স্থাঠ করিয়াছেন। এই কথা আমি উপনিষদে

স্পাষ্টই পাইলাম—"একং রূপং বছধা যঃ করোতি" যিনি এক রূপকে বছ প্রকার করেন। তাঁহাকে উপাসনা করিয়া তাহার ফল আমি তাঁহাকে পাই। তিনি লামার উপাস্থা, আমি তাঁহার উপাসক; তিনি আমার প্রভু, আমি তাঁহার ভৃত্য, তিনি আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র। এই ভাবই আমার নেতা। যাহাতে এই সত্য আমাদের ভারতবর্ষে প্রচার হয়—সকলে যাহাতে এই প্রকারে তাঁহার পূজা করে, তাঁহার মহিমা এইরূপেই যাহাতে সর্বত্র ঘোষিত হয়, আমার জীবনের লক্ষ্য তাহাই হইল। এই লক্ষ্য স্থ্যসম্পন্ন করিবার জন্য একটি যন্ত্রালয়, একথানি পত্রিকা অতি আবশ্যক হইল।

আমি ভাবিলাম, তম্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্য্য সূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাক্ষসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না, তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আরু, রাম মোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক। এতদ্যতীত যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে. এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এইরূপ চিস্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তম্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সংকল্প করি। পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। ্কিস্তু অক্ষয় কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ চুইই প্রত্যক্ষ করিয়া-ছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর। আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটা-জূট-মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-

দেহ তরুতলবাদী সন্ন্যাদীর প্রশংদা করিয়াছিলেন। কিন্ত চিহুধারী বহিঃ সন্ন্যাস আমার মত বিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্ম নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইহাঁর দারা অব-শাই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব। ফলতঃ তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয় বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিবিতেন তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্ম চেফা করিতাম। কিন্ত তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ। ফলতঃ আমি ভাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তন্তবোধিনী পত্রিকার আশাসুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সোষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েক খানা সংবাদ পত্ৰই ছিল। তাহাতে লোক-হিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তম্ববোধিনী পত্রিকা সর্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে। বেদ বেদান্ত ও পরত্রন্ধের উপাসনা প্রচার করা আমার যে মুখ্য সংকল্প ছিল তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে স্থাসিদ্ধ হইল।

আমরা ত্রক্ষপ্রতিপাদক উপনিষদকেই বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম। বেদান্ত দর্শনকে আমরা শ্রন্ধা করিতাম না, যে হেতুক, তাহাতে শক্ষরাচার্য্য জ্ঞীব আর ত্রক্ষকে এক করিয়া প্রতিপক্ষ করিয়াছেন। আমরা চাই ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে। যদি উপাস্থ উপাসক এক হইয়া যায়, তবে কে কাহাকে উপাসনা করিবে? অতএব বেদান্ত দর্শনের মতে আমরা মত দিতে পারিলাম না। আমরা যেমন পৌত্রলিকতার বিরোধী, তেমনি অদ্বৈত্বাদেরও বিরোধী। শঙ্করাচার্য্য উপনিষদের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে লইতে পারিলাম না। যে হেতুক তিনি অছৈত-বাদের পক্ষে টানিয়া তাহার সমুদায় অর্থ করিয়াছেন। এই জন্মই ভাষ্যের পরিবর্ত্তে আমার আবার নৃতন করিয়া উপনিষদের বৃত্তি লিখিতে হইয়াছিল। যাহাতে ঈশ্বরের সঙ্গে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ রক্ষিত হয়, আমি ইহার সেইরূপ সংস্কৃত ভাষাতে বৃত্তি করিয়া ইহার অমুবাদ বাঙ্গালাতে লিখিতে লাগিলাম এবং তাহা ক্রমে তত্ত্ববোধনী পত্রিকায় প্রকাশ হইতে লাগিল।

#### অফ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রথমে কলিকাতাম্ব হেতুয়ার একটি বাডীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয় হয়। যে হেতুয়াতে রাম মোহন রায়ের স্কুলে আমি পড়ি-তাম, এ, হেছুয়ার সেই বাড়ী। এই যন্ত্রালয়েই রাম চক্র বিদ্যাবাগীশ সাসিয়া আমাকে উপনিষৎ ও বেদান্ত দর্শন পড়াইতেন। আমাদের বাড়ীতে বিদ্যাবাগীশ সাহস করিয়া আমাকে পড়াইতে পারিতেন না। যে হেতৃক আমার পিতার একটি কথা শুনিয়া তিনি ভয় পাইয়া-ছিলেন। তিনি বিদ্যাবাগীশের প্রতি এক দিন বিরক্ত হইয়া বলিযা-ছিলেন যে, "আমি ত বিদ্যাবাগীশকে ভাল বলিয়া জানিতাম, কিন্ত এখন দেখি যে, তিনি দেবেন্দ্রের কাণে ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া তাহাকে খারাপ করিতেছেন। একে তার বিষয়-বৃদ্ধি অল্প—এখন সে ত্রন্ধা ত্রন্ধা করিয়া আর বিষয় কর্মে কিছুই মনোযোগ দেয় না।" আমার পিতার বিরক্ত হইবারও একটা হেতু ছিল। যখন এখানে গবর্ণর জেনারল লর্ড অক্লণ্ড ছিলেন, তখন আমাদের বেলগাছিয়ার বাগানে অসামান্ত সমারোহে গবর্ণর জেনারলের ভগিনী মিস্ ইডেন প্রভৃতি অতি প্রধান প্রধান বিবি ও সাহেবদিগের এক ভোজ হয়। রূপে, खरन, शरम, त्रोन्मर्र्या, नृत्जा, मरमा, व्यात्नारक व्यात्नारक वानान একেবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল, এই ইংরাজদের মহা ভোজ দেখিয়া কোন কোন বিখ্যাত বাঙ্গালীরা বলিয়াছিলেন যে. "ইনি (कवल मार्ट्याम लहेग्रा आत्माम करवन, वाक्रानीत्मव डार्कन ना।" এই কথা আমার পিতার কর্ণগোচর হইল। অতএব ইহার পরে তিনি একদিন ঐ বাগানে সমস্ত প্রধান প্রধান বাঙ্গালীদের লইয়া वारेनां ७ शान वाजना निया এक है। जमकान मजनिम् कतिरान । সেদিন তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা ও পরিতোষণ করা আমার

একটি নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল: কিন্তু ঘটনাক্রমে সে দিন আমাদের তরবোধিনী সভার অধিবেশনের দিন পড়িয়া গিয়াছিল। আমি সেই সভা লইয়া ব্যস্ত ও উৎসাহী—আমরা সেই দিন ঈশবের উপাদনা করিব, অতএব এই গুরুতর কর্ত্তব্য ছাডিয়া আমি আর বাগানের মজলিসে যাইতে পারিলাম না। পিতার শাসনে ও ভয়ে একবার তাড়াতাড়ি করিয়া সেই বিলাস ভূমি ঘুরিয়া চলিয়া আসি-লাম। এই ঘটনাতে আমার মনের ওদাস্ত তাঁহার নিকটে বিশেষ প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই অবধি তিনি সতর্ক হইলেন যে, আমি বেদাস্ত পডিয়া, ত্রহ্ম ত্রহ্ম করিয়া, না খারাপ হই। তাঁহার মনের নিতান্ত অভিলাষ যে, আমি তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া পদ ও মান মর্যাদাতে সকলের শ্রেষ্ঠ ও যশসী হই। কিন্তু তিনি আমার মনে তাহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাইয়া নিতান্ত দুঃখিত ও বিষ হইয়াছিলেন। তবুও তো তিনি আমার মনের সকল ভাব বুঝিতে পারেন নাই—তখন আমার হৃদর ষে বলিতেছে—"তোমা বিহনে আমার জীবনে কি কাজ ?" তখন যে আমি উপনিষদে এই কথা পড়িয়াছি যে, "ন বিত্তেন তর্পণীয়ে। মনুষ্যঃ।" আর কি কেহ বিষয়েতে আমাকে ডুবাইতে পারে ? আর কি কেহ আমাকে ঈশরের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারে? বিদ্যাবাগীশ ভয় পাইয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন যে. "কর্ত্তার মত নাই, অতএব আমি আর তোমাকে পডাইতে পারিব না"। এই জন্মই আমি বাড়ীতে তাঁহাকে আসিতে বারণ করিয়া হেছয়াতে যন্ত্রালয়ে যাইয়া আমাকে পড়াইতে বলিয়াছিলাম। ় তিনিও তাই করিতেন।

ব্রাহ্মসমাজ যখন আমি প্রথম দেখিতে যাই, তখন দেখিলাম যে, একটি নিভ্ত গৃহে শৃদ্রের অসাক্ষাতে বেদ পাঠ হইত। যখন ব্রাহ্মসমা-জের উদ্দেশ্য এই যে, সকলের নিকটেই ব্রহ্মোণাসনা প্রচার করা—

যখন ট্ৰুডীডেতে আছে যে, সকল জাতিই নিৰ্বিশেষে একত্ৰ হইয়া ত্রন্দোপাসনা করিতে পারিবে, তখন কার্য্যে ইহার বিপরীত দেখিয়া আমার মনে বড আঘাত লাগিল। আবার এক দিন দেখি যে, সেই লাক্ষ্যমাজের বেদী হইতে রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহযোগী ঈশ্বর চন্দ্র ক্যায়রত্ব অনোধ্যাপতি রানচন্দ্রের অবতার হওয়ার বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছেন। ইহা আমার অতিশয় অসঙ্গত ও ব্রাক্ষধর্ম বিরুদ্ধ বোধ হইল। আমি ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্ম প্রকাশ্যে বেদপাঠের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম এবং বেদী হইতে অবতার বাদের বর্ণনা নিবারণ করিলাম। তখন বেদপাঠ করিতে পারে এবং ব্রাক্ষাধর্ম্মের উপদেশ দিতে পারে এমন সকল স্থবিজ্ঞ লোকের নিতান্ত অভাব ছিল। অতএব শিক্ষা দিবার জন্ম ছাত্র সংগ্রহ করিবার উদ্যোগ করিলাম। বিজ্ঞাপন দিলাম—যিনি সংস্কৃত ভাষায় নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন, তিনি তত্ত্বোধিনী সভায় থাকিয়া শিক্ষালাভের জন্ম ছাত্ররতি পাইবেন। পরীক্ষার নির্দ্ধিষ্ট দিনে পাঁচ ছয় জন বিদ্যাবাগীশের নিকট পরীক্ষা দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আনন্দ চন্দ্র এবং তারক নাথ মনোনীত হইলেন। আমি এই তুই জনকেই থুব ভাল বাসিতাম। আনন্দ চন্দ্রের দিন্দিকেশ ছিল বলিয়া তাঁহাকে আদরের সহিত স্তকেশা বলিয়া ডাকিতাম।

#### নবম পরিচ্ছেদ।

একদিন যন্ত্রালয়ে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি যে, প্রাক্ষসমাজের কেহ কোন একটা ধর্মভাবে বন্ধ নাই। সমাজে জোয়ার ভাটার ভায়ে কত লোক আসিতেছে, চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু কেহই এক ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত নাই। অতএব যখন সমাজে লোকের সমাগম বুদ্ধি হইতে লাগিল, তখন মনে হইল যে, লোক বাছা আবশ্যক। কেহ বা যথার্থ উপাসনার জন্ম আগমন করে, কেহ বা লক্ষ্যশূন্ম হইয়া আইসে—কাহাকে আমরা ত্রন্ধোপাসক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি গ এই ভাবিয়া স্থির করিলাম, যাঁহারা পৌতলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন। যখন ব্রাহ্মসমাজ আছে, তখন, তাহার প্রত্যেক সভোর ব্রাহ্ম হওয়া চাই। অনেকে হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে, ব্রাহ্মদল হইতে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রাহ্ম নাম স্থির হয়। কোন কার্য্যই বিধিপুর্ববক না করিলে তাহার কোন ফল হয় না এই জন্ম বাহাতে বিধিপূর্বক গৃহীত হয়, যাহাতে পৌতলিকতার পরিবর্তে ত্রন্ধো-পাসনা প্রবর্ত্তিত হয়, আমি তাহার উদ্দেশে ব্রাক্ষধর্ম গ্রহণের একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রতিদিন গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা ব্রক্ষোপাসনা করিবার কথা ছিল। রাম মোহন রায়ের গায়নীর দারা ব্রক্ষোপাসনা বিধান দেখিয়াই আমার ননে এইটি উদ্দীপিত হয়। সেই ত্রেক্সোপাসনা বিধানে আমি এই আশা পাইয়া-ছিলাম,—ওঁস্কার পূর্ব্বিকান্তিস্রোমহাব্যাহৃতয়োহবায়া ত্রিপদাচৈব माविजी विख्छाः जन्माराम्यः॥ यार्थीराज्यस्म जीनि ৰ্ধাণ্যতন্ত্ৰিতঃ সত্ৰহ্ম প্ৰমভ্যেতি" প্ৰণবপূৰ্বক তিন মহাব্যাহ্নতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, আর ত্রিপাদ গায়ত্রী, এই তিন ত্রক্ষাপ্রাপ্তর দ্বার হইয়াছেন। যে, তিন বৎসর প্রতিদিন নিরালস্য হইয়া প্রণব ব্যাহ্বতির সহিত গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে, সে ত্রক্ষাকে প্রাপ্ত হয়। ঐ প্রতিজ্ঞা পত্রে প্রাতে অভুক্ত অবস্থায় উপাসনা করিবার আর একটি কথা ছিল।

১৭৬৫ শকের ৭ই পেয়ে আমরা ত্রাক্ষাধর্ম ত্রত গ্রহণ করিবার দিন স্থির করিলাম। সমাজের যে নিভূত কুঠরীতে বেদ পাঠ হইত, তাহা একটা জবনিকা দিয়া আবৃত করিলাম। বাহিরের লোক কেহ সেখানে না আসিতে পারে, এই প্রকার বিধান করিলাম। সেখানে একটি বেদী স্থাপিত হইল, সেই বেদীতে বিদ্যাবাগীশ আসন গ্রহণ করিলেন। আমরা সকলে তাঁহাকে পরিবেষ্ঠন করিয়া বসিলাম। আমাদের মনে এক নৃতন উৎসাহ জন্মিল। व्यामात्मत প্রতি-হৃদয়ে ব্রাক্ষধর্ম-বীজ রোপিত হইবে। रहेन, এই वीक अङ्गृतिত रहेग्रा काल हेरा अक्षय वृक्ष रहेत्व अवः यंथन देश कलतान इहेरत, उथन हेश इहेर्ड आमता निम्हत्र अमृज-লাভ করিব। "নিশ্চয় অমৃতলাভ সে ফল ফলিলে"। এই আশা উৎসাহে পূর্ণ হইয়া বিদ্যাবাগীশের সম্মুখে আমি খিনীত ভাবে দাঁড়াইয়া একটি বক্তৃতা করিলাম। "অদ্য এই শুভক্ষণে এই পবিত্র বাক্ষসমাজের মন্দিরে বিশুদ্ধ ব্রাক্ষধর্ম্ম-ত্রত গ্রহণ করিবার জন্ম আমরা সকলে আপনার নিকট উপনীত হইয়াছি। যাহাতে পরিমিত দেবতার উপাসনা হইতে বিরত হইয়া এক অদ্বিতীয় পর-ত্রন্মের উপাসনা করিতে পারি, যাহাতে সৎকর্ম্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয় এবং পাপমোহে মুগ্ধ না হই, এইরূপ উপদেশ দিয়া আমাদের সকলকে মুক্তির পথে উন্মুখ করুন"। আমার এই বক্তৃতা শুনিয়া ও স্প্রামার হৃদয়ের একাগ্রতা দেখিয়া, তিনি অশ্রুপাত করিলেন এবং 'বলিছেন যে, রাম মোহন রায়ের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তিনি

তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এতদিন পরে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল"। প্রথম শ্রীধর ভট্টাচার্য্য উঠিয়া বেদীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া ত্রাক্ষধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। পরে শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, পরে আমি। তাহার পরে পরে ত্রজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্র নাথ ঠাকুর, आनन्म ठट्म ভট্টাচাৰ্য্য, তারক নাথ ভট্টাচাৰ্য্য, হর দেব চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, হরিশ্চন্দ্র নন্দী, লালা হাজারী লাল, শ্যামাচরণ मूर्याशांधाय, ज्वानीहत्र (मन, हक्त नाथ ताय, ताम नातायन हर्छा-পাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, জগচ্চন্দ্র রায়, লোক নাথ রায়, প্রভৃতি ২১ জন ত্রাক্ষধর্ম গ্রহণ করিলেন। তত্তবোধিনী সভা যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, তথন সেই একদিন, আর অদ্য ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের এই আর একদিন। ১৭৬১ শক হইতে ক্রমে ক্রমে আমরা এতদ্র অগ্রসর হইলাম যে, অদ্য ত্রেক্সের শরাণাপন্ন হইয়া ত্রাক্ষাধর্ম গ্রহণ করিলাম। এই ত্রাক্ষধর্ম গ্রহণ করিয়া আমরা নৃতন জীবন লাভ করিলাম। আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ দেখে কে १ ত্রান্দ-সমাজের এ একটা নৃতন ব্যাপার। পূর্বেব আক্ষসমাজ ছিল, এখন ব্রাক্ষধর্ম হইল। ব্রহ্ম ব্যতীত ধর্ম থাকিতে পারে না এবং ধর্ম বাতীতও ব্রহ্ম লাভ হয় না। ধর্মেতে ব্রহ্মেতে নিতা সংযোগ। দেই সংযোগ বুঝিতে পারিয়া আমরা আক্ষর্মা গ্রহণ করিলাম। ত্রাক্সধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমরা ত্রাক্ষ হইলাম এবং ত্রাক্ষসমাজের সার্থকা সম্পাদন করিলাম। ১৭৬৭ শকের পৌষ মাসের মধ্যে ৫০০ জন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ত্রাক্ষা হইলেন। তখন ত্রাক্ষের সহিত ত্রাক্ষের আশ্চর্য্য হৃদয়ের মিল ছিল। সহোদর ভাইয়ে ভাইয়েও এমন মিল দেখা যায় না। যখন আক্ষাদের মধ্যে পরস্পর এমন সৌহৃদ্য দেখিলাম, তথন আমার মনে বড়ই আহলাদ হইল। আমি মনে করিলাম যে, নগরের বাহিরে প্রশস্ত ক্ষেত্রে ইহাঁদের প্রতি পৌষ মানে একটা মেলা হইলে ভাল হয়। সেখানে পরস্পারের সঙ্গে

দেখা সাক্ষাৎ, সন্তাব বৃদ্ধি ও ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা হইয়া সকলের উন্নতি হইতে থাকিবে। আমি এই উদ্দেশে ১৭৬৭ শকের ৭ই পৌষ পলতার পরপারে আমার গোরিটীর বাগানে সকলকে নিমন্ত্রণ করি। ৮৷৯ টা বোট করিয়া সকল ব্রাক্ষকে কলিকাতা হইতে আমি ঐ বাগানে লইয়া যাই। ইহাতে তাঁহাদের সন্তাব, ও মনের প্রীতি ও উৎসাহ প্রজ্ঞালিত হইয়া বাগানে ব্রাক্ষাদের একটি মহোৎসব হইয়া-ছিল। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ত্রন্ধের জয়ধ্বনি আরম্ভ করিলাম, ফলফুলে শোভিত রক্ষছায়াতে বসিয়া মৃক্ত হৃদয়ে ঈশবের উপাসনা করিয়া পরিতৃপ্ত ও পবিত্র হইলাম। উপাসনা ভঙ্ক হইলে জগদ্দলের রাখাল দাস হালদার প্রস্তাব করি-লেন যে, "ব্রাক্ষাদিগের উপবীত পরিত্যাগ করা বিধেয়। যখন আমরা এক অদ্বিতীয় ত্রন্ধের উপাসক হইয়াছি, তখন বর্ণপ্রভেদ না থাকাই শ্রেয়ঃ ৷ অলথ নিরঞ্জনের উপাসক শিথ সম্প্রদায় বর্ণভেদ পরিত্যাগ করিয়া "সিংহ" এক উপাধি দিয়া সকলে এক জাতি হওয়াতে তাহাদের মধ্যে এত ঐক্যবল হইল যে, দিল্লীর চুৰ্দ্দান্ত ওরঙ্গজেব বাদসাকেও পরাজয় করিয়া তাহারা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল"। রাখাল দাস হালদারের পিতা উপবীক্ত পরিত্যাগের প্রস্তাব শুনিয়াই আপনার বক্ষে ছুরী মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন 🖡

## দশম পরিচ্ছেদ।

আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, রাম মোহন রায়ের উপদেশ মত কেবল একমাত্র গায়তীমন্ত দারাই রাক্ষেরা ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন, সে কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইল। দেখিলাম যে, সাধা-রণের পক্ষে এ মন্ত্র বড কঠিন হইয়া উঠে। ইহাদারা উপাসনা করিতে তাহাদের কচি হয় না। গায়ত্রী মন্ত্র আয়ত্ত করিয়া, তাহার অর্থ বুঝিয়া, ত্রন্মের উপাসনা করা অনেক সাধনা সাপেক। "মন্তের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এইরূপ দৃচপ্রতিজ্ঞ না হইলে এ মন্ত্রে সিদ্ধ হওয়া যায় না। কিন্তু এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও তল্লিষ্ঠ ব্যক্তি পাওয়া অতি চূর্লভ। "সহস্রেষ কশ্চিদেব ভবতি"। সহস্রের মধ্যে যদি কেহ এক জন হয়। আমি চাই যে, আপামর সাধারণ সকলে ব্রংক্রাপাসনা করিবে। অতএব আমি স্থির করিলামু, যাহারা গায়ত্রী দারা ত্রন্দোপাসনা করিতে পারে, তাহারা করুক; যাহারা তাহা না পারে, তাহারা যে কোন সহজ উপায়ে ঈশরে আত্মা সমাধান করিতে পারে তাহাই অবলম্বন করুক। অত্এব প্রতিজ্ঞাতে "প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ববক দশবার গায়ত্রী জপের দারা পরত্রকোর উপাসনা করিব" এই কথার পরিবর্ত্তে এই হইল যে, "প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রতিপূর্ববক পরত্রন্ধে আত্মা সমাধান করিব"। কিন্তু পরত্রশো আত্মা সমাধান করিতে গেলে একটা শব্দের অবলম্বন অতি প্রশস্ত উপায়। সে শব্দ প্রাচীন ও প্রচলিত. সহজ ও স্তবোধ্য হইলে তাহা উপাসকের পক্ষে আশু উপকারী হয়। অতএব আমি বহু অনুসন্ধানে—উপনিষদে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রক্ষো-🗖 পাসনার উপযোগী এই তুইটি মহাবাক্য লাভ করিয়া অতীব হৃষ্ট হইলাম "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "আনন্দরপময়তং যদিভাতি"। ইহাতে আমার মানস পূর্ণ ও যত্ন সফল হইয়াছে। যেহেতুক এখন দেখিতেছি যে, সকল ত্রাকাই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ত্রকা আনন্দরপন্মতং যদিভাতি" শ্রাদ্ধাপূর্বক উচ্চারণ করিয়া ত্রকোর উপাসনা করিয়া থাকেন।

প্রতি রাক্ষের একাকী নির্জ্জনে বসিয়া রক্ষে আত্মা সমাধান করিবার পক্ষে এই তুই বাক্যই যথেষ্ঠ। কিন্তু রাক্ষসমাজে রক্ষো-পাসনার জন্ম একটি প্রশস্ত উপাসনা প্রণালী আবশ্যক। এই উদ্দেশে আমি এই তুই মহাবাক্য প্রথমে সংস্থাপন করিয়া তাহার সহিত উপনিষৎ হইতে আর তিনটি ক্লোক যোগ করিয়া দিলাম। প্রথম শ্লোক—"সপর্য্যাচছুক্রমকায়মর্রণমন্ধাবিরং শুদ্ধমপাপ বিদ্ধং। কবির্মনীয়া পরিভূঃ স্বয়ন্ত্র্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।"

তিনি সর্বব্যাপী, নির্মাল, নিরবয়ব, শিরা ও ত্রণ রহিত, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ববদশী মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্বঞ্জীকাশ; তিনি সর্ববিকালে প্রজাদিগকে যথোপয়ুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন। এই সর্বব্যাপী, সর্ববদশী, নিরাকার পরমেশ্বর এই সমুদায় স্বষ্ট করিয়াছেন, উপাসন সময় ইহা মনন্ ও ধারণ করিবার জন্ম পরে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইল—"এতস্মাজ্জায়তে প্রোণামনঃ সর্বেবিল্রিয়াণি চ খং বায়য়্র্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণী"। ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইল্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপয় হয়।

তিনি সকলের আত্রায় এবং অদ্যাপি তাঁহারই শাসনে জগৎ-সংসার চলিতেছে, ইহা চিন্তা করিবার জন্ম পরে এই তৃতীয় শ্লোক উদ্বত হইল—"ভয়াদস্যাগ্রিস্তপতি ভয়াতপতি সূর্য্যঃ ভয়াদিশ্রুক বায়ুশ্চ মৃত্যুধাবতি পঞ্চমঃ"। ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্লিত হই ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ, বায়ু এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

সকলের আশ্রয়, মুক্তিদাতা পরমেশরের স্তোত্র পাঠ করিবার জন্ম সংশোধন করিয়া তন্ত্র হ'ইতে এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিলাম। "ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎ কারণায় নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়ায়। নমোহদৈততত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনেশাশ্বতায়॥ ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎ পালকং স্বপ্রকাশম। ত্বমেকং জগৎ কর্ত্ত পাতৃ প্রহর্ত্ত ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পং॥ ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং। মহোটেচঃ পদানাং নিয়ন্ত, স্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥ वयखाः श्यावारमा वयखाखकारमा वयखाः कगर माकिकारः नमामः। সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবাস্তোধিপোতং শরণাং ত্রজামঃ ॥" তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞান-স্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্বার। তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের স্থি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও বিধাশূতা। তুমিই সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমিই প্রাণীগণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমিই মহোচ্চ পদ-সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগের রক্ষক। আমরা -তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্বার করি। সত্য স্বরূপ, আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্বরহিত সংসার-সাগরের তরণী, অদিতীয় ঈশরের শরণাপন্ন इडे।

গ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্বাগীশের তান্ত্রিক কুলে জন্ম। তাঁহা তা শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চূড়ামণি ঘোরতর তান্ত্রিক ছিলেন, ক

তত্বাগীশের তন্ত্র শাল্রে বেশ বুৎপত্তি ছিল। ত্রন্মোপাসনা প্রণালীতে উপনিষ্থ হইতে "সপ্র্য্যাদাদি" তিনটি মন্ত্র যোজনা করিয়া তাহার পর তাহাতে একটি হৃদয়গ্রাহী ব্রহ্মস্তোত্র সন্নিবেশ করিবার জন্ম আমি বেদের মধ্যে অমুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিন্ত তাহার মধ্যে আমার মনের মতন কোন স্তোত্র পাইলাম না। আমি ইহাতে অতিশয় চিন্তিত ও আকুলিত হইলাম। তত্ত্বাগীশ আমার চিস্তার বিষয় জানিয়া বলিলেন যে, তন্ত্রের মধ্যে কিস্ত একটি স্থানর ব্রহ্মস্তোত্র আছে। আমি বলিলাম সেটি কি? তখন তিনি মহানির্বাণতন্ত্র হইতে সেই স্তোত্র পাঠ করিলেন। তাহা শুনিয়া আমি আহলাদিত হইলাম। কিন্তু তাহাতে অদ্বৈতবাদ আছে বলিয়া তাহা আমি সর্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। অভএব তাহা ব্রাক্ষধর্ম্মের উপযোগী করিয়া সংশোধন করিয়া লইলাম। এই স্তোত্র পঞ্চরতের বিভক্ত। তাহার প্রথমরত্নের প্রথম চরণে আছে, "নমস্তে দতে দর্বলোকা শ্রয়ায়। নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়"। আমি সংশোধন করিয়া করিলাম, "নমস্তে সতে সতে তে জগৎ কারণায়। নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রায়"। ইংগ্র তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে আছে "নমোহদৈততত্ত্বায় মৃক্তিপ্রাদায়। নমো ব্রহ্মণে-ব্যাপিনে নিগুণায়"। আমি সংশোধন করিলাম "নমোহদৈততত্ত্বায় মৃক্তিপ্রদায়। নমো ত্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশতায়"। দিতীয়রত্বের দ্বিতীয় চরণে "হুমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং" আছে। আমি সংশোধন করিলাম, "ত্মেকং জগৎ পালকং স্বপ্রকাশং। তৃতীয় রত্নের চতুর্থ চরণে "রক্ষকং রক্ষকানাং" শব্দের স্থানে "রক্ষণং রক্ষণানাং" করি-লাম। ইহার চতুর্থরত্ব সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলাম। পঞ্চম রত্বের প্রথম চরণে "ত্বদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ" আছে। আমি সংশোধন প্রথম চরণে সংগ্রের করণের তর্ত্তান্তজ্ঞামঃ"। তাহার পরের চরণের विश्वकः" भटकत चार्न "वयुखाः" भक वनारेया निलाम। नःर

নাস্তর পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, ইহা বড়ই হুন্দর হইয়াছে। আক্ষাধর্ম মতে ঈশ্বর বিশ্বস্রুষ্ঠা, তিনি বিশ্বরূপ নহেন। অতএব প্রথম চরণে বলিলাম, তিনি সংস্বরূপ ও জগতের কারণ ও দ্বিতীয় চরণে বলিলাম, তিনি জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়। তাহার পরে নমোহদৈত-তরায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিণে শাশতায়, যিনি এই জগতের কারণ, যিনি জগতের আশ্রয়, তিনি আমাদের মুক্তিদাতা, তিনি ব্রহ্ম, সর্ববদেশব্যাপী ও কালের অতীত, নিত্য। তল্লোক্ত এই স্তোত্র সংশোধন ও তাহার বাঙ্গালা অমুবাদে আমি তত্ত্বাগীশের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি, ইহার জন্ম আমি এখনো তাঁহাকে ধন্মবাদ দিতেছি।

পরে আমি একটি প্রার্থনা রচনা করিয়া উপাসনা প্রণালীর সর্ববশেষে তাহা সন্ধিবিষ্ট করিয়া দিলাম। "হে পরমাত্মন! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া
তোমার নিয়মিত ধর্মপালনে আমাদিগকে যত্মশাল কর এবং শ্রুদ্ধাও
প্রীতিপূর্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল স্বরূপ
চিন্তনে উৎসাহ যুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্যসহবাস জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি"। ১৭৬৭
শকে রাক্ষসমাজে এই উপাসনা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু তথন
স্তোত্রে পাঠের সময় তাহার বাঙ্গালা অমুবাদ ব্যবহৃত হইত না।
১৭৭০ শকের পরে স্তোত্রের বাঙ্গালা অমুবাদ পাঠ আরম্ভ হয়।
এই উপাসনাপ্রণালী রাক্ষসমাজে প্রবর্তিত হইবার পূর্বের সেখানে
কেবল বেদপাঠ, অর্থের সহিত উপনিষ্দের শ্লোক পাঠ,
শ্রীযুক্ত রাম চন্দ্র বিদ্যাবাণীশের বক্তৃতা পাঠ এবং ব্রক্ষসঙ্গীত
হইত।

#### একাদশ পরিচ্ছেদ।

আমি পূর্বের আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির সিদ্ধান্তে ঈশ্বর প্রসাদে যে সত্যে উপনীত হইয়াছিলাম, সেই সত্যকে জাজ্জ্লাতররূপে উপ-নিষদে পাইয়া আমার হৃদয় মন পরিতৃপ্ত হইল। উপনিষদে পাই-লাম যে, তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আমি এক সময়ে প্রকৃতির নিরস্কুশ পরাক্রমে অতিমাত্র ভীত ছিলাম। এক্ষণে আমি স্তুস্পষ্ট জানিলাম যে, প্রকৃতির উপরে এক জন নিযন্তা আছেন, "সভাবানধি-তিষ্ঠত্যেকঃ" সেই এক সত্য পুরুষ সভাবের উপর আরুচ হইয়া আছেন। তাঁহার এক কশাঘাতে সব চলিতেছে। "ভয়াদসাগ্নি-স্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ' তিনি রাজগণ রাজা, মহারাজা, তিনি আমাদের পিতা, মাতা, বন্ধু, ইহা জানিয়া নির্ভয় হইলাম, তাঁহার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইলাম। নির্জনে একাকী তাঁহার মহন্তাব জাঙ্ঘল্যপ্রভাব অনুভব করিতেছি। বাক্ষসমাজে আসিয়া ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁহার গুণগান করিতেছি, সব স্থন্তদে মিলে স্থাকে ডাকি-তেছি। ইহাতে আমার সকল কামনা শেষ হইল। খতদিন তাঁহাকে না পাইয়াছিলাম; ততদিন মনে করিতাম যে, এই পৃথিবীর সকলেই ভাগ্যবান, কেবল আমি একাই ভাগ্যহীন—"ভাগ্যহীন যমপাশ্" কত লোক ঈশর ঈশর করিয়া ছটিতেছে—কত লোক বিশেশরের মন্দিরে, কত লোক জগন্নাথ ক্ষেত্রে, কত লোক দারকা হরিদারে, তাহার গণনা নাই। ইতস্ততঃ দেবমন্দির-সকল দেবের আবির্ভাবে পরি-পুরিত, ভক্তির উচ্ছামে উচ্ছাসত, মঙ্গলধ্বনিতে নিনাদিত, কিন্তু আমার কাছে তাহা সকলই শৃতা। কথন্ আমি আমার উপাস্য দেবতাকে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব, কখন্ আমার 'হৃদয়ের ভক্তি উপহার দিয়া তাঁহাকে পূজা করিব, কখন্ তাঁহার

মহিমা কীর্ত্তন করিব, জলাভাবে পিপাসার ন্যায় আমার এই বলবতী স্পৃহা আমাকে কঠিন ছঃখ দিতেছিল, এখন আমার সেই স্পৃহা পূর্ণ হইল, সব হুঃখ দূর হইল। এতদিন পরে করুণাময়ের এই করুণা আমি বুঝিলাম যে. তিনি তাঁহার ভক্তকে কখনই পরিত্যাগ করেন না। যে তাঁহাকে চায়, সে তাঁহাকে পায়। আমি দীন দরিজ ভাগ্যসীনের মত এই সংসারে যে বেড়াই, তাহা তিনি আর দেখিতে পারিলেন না। তিনি আমার সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। আমি দেখিলাম, "অরমিসালাকাশে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ববাকুভূঃ"। এই সর্ববজ্ঞ তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এই আকাশে। এই জগন্মন্দিরে জগন্নাথকে দেখিলাম। তাঁহাকে কেছ কোথাও স্থাপিত করিতে পারে না, তাঁহাকে কেহ হস্ত দিয়া নির্ম্মাণ করিতে পারে না—তিনি আপনাতেই আপনি নিত্য স্থিতি করিতেছেন। আমি আমার সেই প্রাণদাতা উপাস্য দেবতাকে পাইলাম এবং নির্জনে সজনে তাঁহার উপাসনা করিয়া পবিত হইলাম। আমি যে আশা করিয়া তাঁহার মুথের দিকে তাকাইয়াছিলাম, সে আশা আমার পরিপূর্ণ হইল। আমি তো এতোটা পাইয়া সম্ভুষ্ট হইলাম, কিন্তু তিনি তো এতোটুকু দিয়া সম্ভষ্ট হইলেন না। তিনি আরও দিতে চাহেন—মাতার স্থায়, তিনি আরও দিতে চাহেন। যাহা আমি জানি নাই, যাহা আমি চাই নাই, তিনি তাহাও দিতে চাহেন। যদিও আমি বুঝিলাম যে, ত্রন্ধোপাসনার জন্ম গায়ত্রী সাধারণের পক্ষে উপযুক্ত নহে, কিন্তু আমি সেই সাবিত্রীদেবীকে ধরিয়াই রহিলাম, কখনো পরিত্যাগ করিলাম না। পুরুষানুক্রমে আমরা এই গাযত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি। এই মন্ত্র আমাদের শিরায় শিরায়। উপনয়নের সময় যদিও আমি এই মল্লে দীক্ষিত হইয়াছিলাম কিন্তু তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। যেই আমি রাম মোহন রায়ের উদ্ধৃত গায়ত্রী দারা ত্রকোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব

দেখিলাম, অমনি তাহা আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া গেল। আমি তাহার অর্থ আরুত্তি করিয়া তাহারই জপেতে সাধ্যমত নিযুক্ত হই-লাম। যথন আমি আক্ষাধর্ম-প্রতিজ্ঞা লিপিবন্ধ করি, তখন তাহার মধ্যেও গায়ত্রীমন্ত্রের দারা ত্রন্ধোপাসনা করিবার বিধান থাকে। গায়ত্রীমন্ত্র প্রচার করিয়া যদিও ইহার দারা অন্যের উপকারে কুতকার্য্য হইতে পারিলাম না, কিন্তু ইহাতে আমার স্থফল ফলিল। আমি সমাকরপে বান্ধর্মা প্রতিপালনের জন্ম প্রতিদিনই অভুক্ত অবস্থায় অতন্দ্রিত ও সংযত হইয়া গায়ত্রীর দারা তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলাম। গায়ত্রীর গৃঢ় ভাবার্থ আমার মনে দিন দিন আরো প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে "ধিয়োয়োনঃ প্রচো-দয়াৎ" আমার সমস্ত হৃদয়ে মিশিয়া গেল! ইহাতে আমার দৃঢ্-নিশ্চয় হইল যে, ঈশ্বর আমাকে কেবল যে মৃক্ সাক্ষীর ভায় দেখিতেছেন, তাহা নহে। তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া অমুক্ষণ সামার বুদ্ধিবৃত্তি-সকল প্রেরণ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার সহিত একটি ঘনিষ্ঠ জীবস্ত সম্বন্ধ নিবন্ধ হইল। তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিয়াই পূর্বের আপনাকে কুতার্থ মনে করিষ্টাছলাম, এখন সেই আশাতীত ফল প্রাপ্ত হইলাম যে, তিনি আমা হইতে দুরে নহেন, কেবল মূক্ সাক্ষী নহেন, কিন্তু তিনি আমার অস্তরে থাকিয়া আমার বৃদ্ধিবৃত্তি-সকল প্রেরণ করিতেছেন। তথন আমি জানি-লাম যে, আমি অসহায় নহি, তিনিই আমার চিরকালের সহায়। যখন তাঁহাকে আমি না জানিয়া মুছমান হইয়া ঘুরিতেছিলাম, তখনও তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া, ক্রমে ক্রমে আমার ভাল চক্ষু, জ্ঞান-চকু থুলিয়া দিলেন। এতদিন আমি জানি নাই যে, তিনি আমার হাত ধরিয়া আনিয়াছেন, এক্ষণে আমি জানিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া চলিলাম। এই অবধি আমি তাঁহার আদেশ শুনিবার শিক্ষা করিভে লাগিলাম। মনের প্রবৃত্তিই বা কি, তাঁহার আদেশই বা কি. এই

ছুয়ের পৃথক্ ভাব আমি বুঝিতে লাগিলাম। বাহা আমার প্রবৃত্তির কুটিল মন্ত্রণা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, তাহা পরিত্যাগ করিতে স্বত্ত হইলাম এবং তাঁহার আদেশ বলিয়া আমার ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে যাহা প্রতিভাত হইতে লাগিল, তাহাতে আপনাকে নিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তখন আমি তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, তুমি আমাকে শুভবুদ্ধি প্রেরণ কর, ধর্ম্মবল প্রেরণ কর—ধৈর্য্য দেও, বীর্য্য দেও, তিতিক্ষা সম্ভোষ দেও। গায়ত্রীমন্ত্র অবলম্বন করিয়া কি আশার অতীত ফলই পাইলাম। তাঁহার দর্শন পাইলাম, তাঁহার আদেশ এবণ করিলাম এবং একে-বারে তাঁহার সঙ্গী হইয়া পডিলাম। তিনি আমার হৃদয়ে আসীন হইয়া আমাকে চালাইতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। তিনি যেমন আকাশে থাকিয়া গ্রহ নক্ষত্রগণকে চালাইতেছেন, তেমনি তিনি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমার ধর্ম্মবৃদ্ধি-সকল প্রেরণ করিয়া আমার আত্মাকে চালাইতেছেন। যথনি নির্জনে অন্ধকারে তাঁহার আদেশের বিপরীত কোন কর্ম করিতাম, তখনই তাঁহার শাসন অমুভৰ করিতাম, তথনি তাঁহার "মহন্তরং বজুমুদ্যতং" রুদ্রমুখ দেখিতাম, দকল শোণিত শুক্ষ হইয়া যাইত। আবার যখনি কোন সাধু কর্ম্ম গোপনে করিতাম, প্রকাশ্যে তিনি তাহার পুরস্কার দিতেন, তাঁহার প্রসন্ধ-মুখ দেখিতাম, সমুদায় হৃদয় পুণ্য সলিলে পবিত্র হইত। আমি দেখিতাম যে, তিনি গুরুর ন্যায় নিয়ত আমার হৃদয়ে বসিয়া আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন-সংকর্মে চালাইতেছেন, আমি বলিয়া উঠিতাম, "পিতা তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা"। দণ্ডেতেও তাঁহার স্নেহ দেখিতাম, পুরস্বারেও তাঁহার স্নেহ দেখি-ভাম। তাঁহার স্লেহেতেই পালিত হইয়া, উঠিতে, পড়িতে, এতদুর আসিয়া পড়িয়াছি। তখন আমার বয়স ২৮ বৎসর।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আমি যখন পূর্বের দেখিতাম যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিতরে লোকেরা কৃত্রিম পরিষ্ঠি দৈবতার উপাসনা করিতেছে; আমি মনে করিতাম, কবে এই জগন্দদেরে আসমার অনন্তদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিব। এই স্পৃহা তথন আমার মনে অহোরাত্র জ্লিতেছিল। শ্রনে স্বপনে আমার এই কামনা, এই ভাবনা ছিল। এখন আকাশে সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষকে দেখিয়া আমার সমুদায় কামনা পরিতপ্ত হইল এবং আমার সকল যন্ত্রণা দূর হইল। আমি এতোটা পাইয়া তৃপ্ত হইলাম, কিন্তু তিনি এতোটুকু দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। এতদিন তিনি বাহিরে हिलन, এখন তিনি আমাকে অন্তরে দর্শন দিলেন, তাঁহাকে আমি অন্তরে দেখিলাম, জগন্মন্দিরের দেবতা এখন আমার হৃদয়-মন্দিরের দেবতা হইলেন এবং দেখান হইতে নিঃশব্দ গম্ভীর ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে লাগিলাম। যাহা কখনো আশা করি নাই, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল। আমি আশার অতীত ফল লাভ করিলাম, পঙ্গু হইয়া গিরি লঙ্ঘন করিলাম। আমি জানিতাম না যে, তাঁর এত করুণা। তাঁহাকে না পাইয়া আমার যে তৃষ্ণা ছিল, এখন তাঁহাকে পাইয়া তাহা শতগুণ বাড়িল। এখন যতটুকু তাঁহাকে দেখিতে পাই, যতটুকু তাঁহার কথা শুনিতে পাই, তাহাতে আর আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না। "বে ছেলে যত খায়, সে ছেলে তত লালায়"। হে নাথ! তোমার দর্শন পাইয়াছি, তুমি আরো জাজ্ল্য হইয়া আমাকে দর্শন দাও। আমি তোমার বাণী শুনিয়া কুতার্থ হইয়াছি, তোমার আরো মধুর বাণী আমাকে শুনাও। তোমার সৌন্দর্য্য 🏲 নবতর-রূপে আমার সম্মুখে আবিভূতি হউক। তুমি এখন আমার

নিকটে বিদ্যুতের স্থায় আসিয়াই চলিয়া যাও, ভোমাকে আমি ধরিয়া রাখিতে পারি না, তুমি আমার হৃদয়ে স্থায়ী হও। ইহা বলিতে বলিতে অরুণ-কিরণের স্থায় তাঁহার প্রেমের আভা আমার হৃদয়ে আসিতে লাগিল। তাঁহাকে না পাইয়া মৃতদেহে-শৃত্য হৃদয়ে, বিষাদ-অন্ধকারে নিমগ্ন ছিলাম। এখন প্রেম-রবির অভ্যুদয়ে আমার হৃদয়ে জীবন সঞ্চার হইল, আমার চির নিজা ভঙ্গ হইল, বিষাদ-অন্ধকার চলিয়া গেল। ঈশারকে পাইয়া জীবন-স্রোভ বেগে চলিল, প্রাণ বল পাইল। আমার সোভাগ্যের দিন উদয় হইল। আমি এখন প্রেম-পথের যাত্রী হইলাম। জানিলাম, তিনি আমার প্রোণের প্রাণ, হৃদয়-স্থা, তিনি ভিন্ন আমার এক নিমেষও চলেনা।

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

5959 गरकत रेवमाथ मारमत এक मिन প্রান্তঃকালে সংবাদ-পত **(मिथिटिक, এमन ममग्र जामार्मित हाउँ मित्र मतकात तार्जन्म नाथ** সরকার আমার নিকট কাঁদিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল যে. "গত রবিবারে আমার স্ত্রী ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশ চন্দ্রের ন্ত্রী, দুই জনে একথানা গাড়ীতে চডিয়া নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন, এমন সময় উমেশ চন্দ্র আসিয়া তাহার আপনার স্ত্রীকে গাভি হইতে জোর করিয়া নামাইয়া লয় এবং উভয়ে খৃষ্টান হইবার জন্ম ডফ্-সাহেবের বাডীতে চলিয়া যায়। আমার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে দেখান হইতে ফিরিয়া আনিতে না পারিয়া অবশেষে স্থপ্রীম কোটে নালিশ করেন। নালিশে সেবার আমাদের হার হয়। কিন্তু আমি ডফ্সাহেবের নিকট গিয়া অমুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম যে, আমরা আবার কোটে নালিশ আনিব। দিতীয় বার বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যান্ত আমার ভাতা ও ভাক্ত খ্রকে থ্রীফান করিবেন না। কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া গতকলাই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে থ্রীষ্টান করিয়া ফেলিয়াছেন"। এই বলিয়া রাজেন্দ্র নাথ কাঁদিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া আমার বড়ই রাগ হইল ও দুঃখ হইল। অন্তঃপুরের দ্রীলোক পর্যান্ত থ্রীষ্টান করিতে লাগিল! তবে রোস্, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পডিলাম। আমি তখনি শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্তের লেখ-নীকে চালাইলাম এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তম্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইল—"অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্যান্ত স্বধর্ম হইতে পরিভ্রম্ট হইয়া প্রধর্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রতাক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না! আর কতকাল

আমরা অমুৎসাহ নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব! ধর্মা যে এককালীন नके रहेल, এ দেশ যে উচ্ছिन्न रहेवात উপক্রম रहेल এবং আমা-मिरागत हिन्दूनाम रय हित्रकारलत मङ मुख इहेतात मखत इहेल। \* \* # \* # # अठ এव यपि आभनात मक्रम श्रार्थना कत, भतिवादतत हिछ অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর এবং সত্যের প্রতি প্রীতি कत्र, তবে भिगनतिमिरागत मः उत्रव हहेरा वालकागरक मृत्रक ताथ। তাহাদিগের পাঠশালাতে পুত্রদিগকে প্রেরণ করিতে নির্ভ হও এবং বাহাতে ফার্ট্রির সহিত তাহারা বৃদ্ধিকে চালনা করিতে পারে এমত উদ্যোগ শীত্র কর। যদি বল, পাদ্রিদিপের পাঠশালা বাতীত দ্বিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়ন জন্ম অন্ম স্থান কোণায় ? কিন্তু ইহাই বা কি লক্ষার বিষয়। গ্রীফীনেরা অতলম্পর্শ সমুদ্র তরঙ্গকে তুচ্ছ করত আপনাদিগের ধর্ম প্রচার জন্ম ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পাঠশালা সকল স্থাপন করিতেছে. আর মামাদিগের দেশের দরিজ সন্তানদিগকে অধ্যাপন করিবার নিমিত্তে একটিও উত্তম পাঠশালা নাই। সকলে একত্র হইলে তাহাদিগের পাঠশালার তুল্য বা তাহার অপেক্ষা দশগুণ উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় কি স্থাপিত হইতে পারে না ৭ ঐক্য থাকিলে কোন কর্ম্ম না সিদ্ধ হয় ?" শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্তের প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ হইল, আর আমি তাহার পরে প্রতিদিন গাড়ি করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যান্ত কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত ও মান্ত লোকদিগের নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগকৈ অমুরোধ করিতে লাগিলাম যে, হিন্দু-সম্ভানদিগের যাহাতে পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে যাইতে আর না হয় এবং আমাদের নিজের বিদ্যালয়ে তাহারা পড়িতে পারে, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। এদিকে রাজা রাধা কাস্ত দেব, রাজা সত্য চরণ ঘোষাল, ওদিকে রাম গোপাল ঘোষ; আমি সকলের নিকট গিয়া সকলকেই উত্তেজিত করিতে লাগিলাম। আমার এই উৎসাহে

সকলেই উৎসাহিত হইলেন। ইহাতেই ধর্ম্মসভা ও ব্রাক্ষমভার যে मनामनि এवः याशत मान्न याशत (य यारेनका छिन मकनि जान्निया शिल। मकत्लरे এकपिएक इरेट्सन এवः याशास्त्र श्रीकीनिपरात विमानार यात (इतन পড়িতে ना পाय़, याशांट और्फोरनता यात খ্রীষ্টান করিতে না পারে, তাহার জন্ম সমাক্ চেষ্টা হইতে লাগিল। ১৩ই জৈষ্ঠ আমাদের একটা মহা সভা হইল। এই সভাতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। স্থির হইল যে, পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে যেমন ছেলেরা পড়িতে পায়, তেমনি আমাদেরও একটা বিদ্যালয় হইবে, তাহাতে বিনা বেতনে ছোলরা পড়িতে পাইবে। আমরা চাঁদার পুস্তক লইয়া তাহাতে কে কি সাক্ষর করেন তাহার অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় আশ্তাতোষ দেব ও প্রমণ নাথ দেব আমাদের নিকট হইতে চাঁদার বহি চাহিয়া লইয়া তাহাতে দশ হাজার টাকা সাক্ষর করিলেন। রাজা সতা চরণ ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ত্রজ নাথ ধর চুই হাজার টাকা। রাজা রাধা কান্ত দেব এক হাজার টাকা। এইরূপে সেই দিনই চল্লিশ হাজার টাকা সাক্ষর হইয়া গেল। তখন জানিলাম, অংশাদের পরি-শ্রমের ফল হইল। এই সভা হইতে হিন্দুহিতার্থী নামে একটা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল এবং তাহার কর্মা সম্পাদন ক্রম্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধা কান্ত দেব বাহাতুর সভাপতি হইলেন। আমি ও হরি মোহন সেন সম্পাদক হইলাম। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি থ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল—একেবারে মিশনরি-দিগের মন্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।

# চতুর্দশ পরিচ্ছেদ i

यथन উপনিষদে বক্ষজ্ঞান ও ব্রক্ষোপাসনা প্রাপ্ত হইলাম এবং জানিলাম যে, সেই উপনিষৎ এই সমুদায় ভারতবর্ষের প্রামাণ্যশান্ত্র, তখন এই উপনিষদের প্রচার দারা ব্রাক্ষধর্ম প্রচার করা আমার সংকল্প হইল। ঐ উপনিষদকে বেদাস্ত বলিয়া সকল শান্তকারের। মান্য করিয়া আসিতেছেন। বেদান্ত সকল বেদের শিরোভাগ ও সকল বেদের সার। যদি বেদান্ত প্রতিপাদা ব্রাক্ষধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন-ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্ব্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রৎ হইবে এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে। আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল। তন্ত্র-পুরাণেতেই পৌত্তলিকতার আড়ম্বর। বেদান্ত পৌতলিকতাকে প্রভায় দেন না। তন্ত্রপুরাণ পরিত্যাগ করিয়া যদি সকলে এই উপনিষদ অবলম্বন করে, यদি উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা উপার্চ্জন করিয়া সকলে ত্রন্ধোপাসনাতে রত হয়, তবে ভারতবর্ষের অশেষ মঙ্গল লাভ হয়। সেই মঙ্গলের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যে বেদের শিরোভাগ উপনিষদ. যে বেদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য বেদান্ত দর্শনের এত পরিশ্রম. সে বেদকে আমরা কিছই জানিতে পারিতেছি না। রাম মোহন রায়ের যত্নে তখন কয়েক খানা উপনিষৎ ছাপা হইয়াছিল এবং যাহা ছাপা হয় নাই এমন কয়েক খানি উপনিষৎ আমিও সংগ্ৰহ করিয়া-ছিলাম। কিন্তু বিস্তৃত বেদের বৃস্তান্ত কিছুই জানিতে পারিতেছি ना। वक्राप्तर्भ व्यापत्र त्नाभरे श्रेश शियाहि। छोल छोएन छाय-শান্ত্র, স্মৃতিশান্ত্র পড়া হয়, অনেক স্থায়বাগীশ, স্মার্ত্তবাগীশ দেখান

হইতে বাহির হন, কিন্তু সেখানে বেদের নাম গন্ধ কিছুই নাই। ত্রান্ধণের ধর্ম যে বেদাধ্যয়ন, অধ্যাপনা, তাহা এদেশ হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে; কেবল বেদবিরহিত নামমাত্র উপবীৎধারী ত্রান্ধণ-সকল রহিয়া গিয়াছেন। তুই এক জন বিজ্ঞ ত্রান্ধণ পণ্ডিত ভিন্ন কেহ তাঁহাদের নিত্যকর্ম সন্ধা। বন্দনার অর্থ পর্যান্ত জানেন না। আমার বিশেষরূপে বেদ জানিবার জন্ম বড়ই আগ্রহ জন্মিল। বেদের চর্চচা কাশীতে, অতএব সেখানে বেদ শিক্ষা করিবার জন্ম ছাত্র পাঠাইতে আমি মানস করিলাম। এক জন ছাত্রকে ১৭৬৬ শকে কাশীধানে প্রেরণ করিলাম। তিনি তথায় মূল বেদ সমুদায় সংগ্রহ করিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার পর বৎসরে আর তিন জন ছাত্র তথায় প্রেরিত হইলেন। আনন্দ চন্দ্র, তারক নাথ, বাণেশ্বর এবং রমা নাথ, এই চারি জন ছাত্র।

যখন ইহাঁদিগকে কাশীতে পাঠাই, তখন আমার পিতা ইংলণ্ডে। তাঁহার বিস্তীর্ণ কার্যাের ভার সকলই আমার উপরে পজিল। কিন্তু আমি কোন কাজ কর্ম্ম ভাল করিয়া দেখিয়া উঠিতে ারিতাম না। কর্ম্মচারীরাই সকল কাজ চালাইত, আমি কেবল বেদ, বেদান্ত, ধর্ম ও সমর ও চরম-গতিরই অমুসন্ধানে থাকিতাম। বাড়ীতে বে একটু স্থির ইইয়া বসিয়া থাকি, তাহাও পারিয়া উঠিতাম না। এত কর্ম্ম কাজের প্রতিঘাতেতে আমার উদাস ভাব আরো গভীর ইইয়া উঠিয়াছিল। এত ঐশর্যাের প্রভু ইইয়া থাকিতে আমার ইচছা করিত না। সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া একা একা বেড়াইবার ইচছাই আমার হদয়ে রাজত্ব করিতে লাগিল। তাঁহার প্রেমে মগ্র ইইয়া একাকী এমন নির্জ্জনে বেড়াইব বে, তাহা কেহ জানিতেও পারিবে না—জলে স্থলে তাঁহার মহিমা প্রত্যক্ষ করিব, দেশভেদে তাঁহার করুণার পরিচয় লইব; বিদেশে, বিপদে, শঙ্কটে পড়িয়া তাঁহার

পালনী শক্তি সমুভব করিব—এই উৎসাহে আমি আর বাড়ীতে থাকিতে পারিলাম না।

১৭৬৮ শকের শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্মাতেই গঙ্গাতে বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমার ধর্মপত্মী সারদা দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে ? যদি যাইতেই হয়, তবে, আমাকে সঙ্গে করিয়া লও"। আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। তাঁহার জন্ম একটা পিনিস ভাড়া করিলাম। তিনি দিজেন্দ্র নাথ, সত্যেন্দ্র নাথ এবং হেমেন্দ্র নাথকে লইয়া তাহাতে উঠিলেন—আমি রাজ নারায়ণ বস্তুকে সঙ্গে লইয়া নিজের একটি স্থপ্রশস্ত বোটে উঠিলাম। তখন দিজেন্দ্র নাথের ও বংসর এবং হেমেন্দ্র নাথের ও বংসর।

রাজ নারায়ণ বস্তুর পিতার নাম নন্দ কিশোর রুবস্থ। তিনি রাম মোহন রায়ের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে জালাপে ও তাঁহার ধর্মভাব, নম ভাব দেখিয়া আমি বড় স্থাই ইইয়ছিলাম। তিনি ১৭৬৬ শকে ব্রাক্ষধর্ম প্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ববদাই এই ইছ্যা প্রকাশ করিতেন—"যদি রাজ নারায়ণ ব্রাক্ষহয় তবে বড় ভাল হয়"। জীবিতাবস্থায় তিনি তাঁহার সেইছয়র সক্ষলতা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজ নারায়ণ বাবু সেই অশোচ অবস্থায় আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সেই সময়েই বন্ধু বলিয়া প্রহণ করিলাম। তখনকার ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে তাঁহার বেশ প্রতিষ্ঠাছল। তখন তিনি একজন কৃতবিদ্য বলিয়া গণ্য। তাঁহার বিদ্যা, বিনয় এবং ধর্মভাব দেখিয়া, দিন, দিন তাঁহার প্রতি আমার ক্ষরুরাগ রুক্ষি হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি ১৭৬৭ শকে ব্রাক্ষধর্ম প্রহণ করিলেন। ধর্মভাবে তাঁহার সহিত আমার হৃদয়ের

श्व भिल इरेशा (गल। ठाँशांक आभि उँ भारी महरयांगी भारेलाम। ज्यम धर्म প्रচातित करा एय कि हु है दोकी स्मर्था भर्ज़त श्रीराकन, जारात वित्यय **जात्र जारात छै**भरत मिनाम। कठीमि छेभनियस्त्रत অর্থ আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতাম, তিনি তাহা ইংরাজীতে অমুবাদ করিতেন এবং সে সকল তম্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইত। যদিও তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তখন ভাল ছিল না. তথাপি তিনি मर्त्वना श्रष्टके थाकिएजन, जाँशांत शामाम्थ मर्त्वनाहे (निथिजाम। ' তখন তিনি আমার সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন; তাঁর সঙ্গে ধর্মচর্চচা করিতে আমার বড়ভাল লাগিত। আমি তাঁহাকে পরিবারের মধ্যেই গণ্য করিতাম। যখন আমি পরিবার লইয়া বেডাইতে চলিলাম. তথন রাজ নারায়ণ বাবুকে সঙ্গে লইলাম। তিনি সেই বোটে আমার সঞ্চে রহিলেন। পিনিসে আমার স্ত্রীপুত্র-সকল। উৎসাহ সহকারে আমরা ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। তথনকার সেই শ্রাবণ মাসের প্রবল স্রোত আমাদের বিপক্ষে, তাহার প্রতি-কূলে, অতি কষ্টে, আন্তে আন্তে, চলিতে লাগিলাম। তপ্লী আসি-তেই তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। আর ছুই দিন প**্রে কাল্নাতে** আসিয়া মনে হইল, যেন কতদুরেই আসিয়াছি। এইরূপে চলিতে চলিতে পাটুলি পশ্চাৎ করিয়া একদিন বেলা চারিটার সময় আমি রাজ নারায়ণ বাবুকে বলিলাম, আজ তোমার দৈনন্দিন লেখা শেষ করিয়া ফেল। আজ প্রকৃতির শোভা বড়ই দীপ্তি পাইতেছে, চল, आमता त्वार्টित ছाम्बत উপत शिया विम । जिनि विनातन त्य. এখনও বেলার অনেক বাঁকী, ইহার মধ্যে আমার দৈনন্দিনের জ্বন্থ কত ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা কে জানে ? এইরূপে তাঁহার সঙ্গে কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় দেখি, পশ্চিমের আকাশে ঘটা করিয়া একটা মেঘ উঠিতেছে। তখন একটা ভারি ঝড়ের আশক্ষা হইল। রাজ নারায়ণ বাবুকে বলিলাম, চল আমরা পিনিসে যাই।

কডের সময় বোটে থাকা ভাল নয়। মাঝি পিনিসের সঙ্গে (वां हे नागारेय़। मिन। यामि मिंजिए भा यूनारेय़। तारहेब ङारमत छेभत्र रामिया याहि এবং छुटे कम माँछी भिनिरमत मह्म भिनारेग्रा तांहे धतिग्रा व्याह्। व्यन्त এकहा स्नोका গুণ টানিয়া যাইতেছিল, তাহাদের নৌকার গুণ আমাদের মাস্ত্রলের আগায় লাগিয়া গেল। आमारित এक जन माँड़ी निश पिया ছाड़ाইতिছिन। সেই গুণ ছাড়ান দেখিতেছি। যে দাঁড়ী গুণ ছাড়াইতেছিল. দে সেই বাঁশের লগির ভার সামলাইতে পারিল না। তাহার হাত হইতে লগি আমার মস্তকের উপর পড় পড় সামাল, সামাল রব পড়িয়া গেল, উঠিল। আমি তখনও সেই মাস্তলের দিকে তাকাইয়া আছি। **मां** जी माश्रमण (ठक्के। कतिया व्यामात मञ्जूक वाँ हाहिल वर्ते. কিন্তু সম্পূর্ণ সামলাইতে পারিল না। লগির কোণ আসিয়া আমার চক্ষুর কোণে চশ্মার তারের উপর পড়িল। চক্ষুটা বাঁচিয়া গেল, কিন্তু চশ্মার তার আমার নাসিকা কাটিয়া বসিয়া গেল। আমি টানিয়া চশ্মা তুলিয়া ফেলিলাম, আর দর দর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ছাদ হইতে নামিয়া তখন আমি নীচে বোটের কিনারায় বসিয়া রক্ত ধুইতে লাগিলাম। ঝড়ের কথা মনে নাই, সকলেই একটু অসাবধান। দাঁড়ীরা পিনিস ধরিয়া আছে এবং সেই অবস্থায় বোট লইয়া পিনিস চলিতেছে। এমন সময় একটা দমকা ঝড আসিয়া পিনিসের মাস্তলের একটি শাখা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সেই ভগ্ন মাস্ত্রলটি ভাহার পাল দড়াদড়ি লইয়া বোটের মাজ্বলকে জডাইয়া তাহার ছাদের উপর পড়িল। সেই খানে আমি পূর্বেব বসিয়াছিলাম। এখন তাহা আমার মস্তকের উপর ঝুলিভে লাগিল। পিনিস অবশিষ্ট পাল-ভরে ঝড়ে ছটিতে লাগিল এবং

বোটকে আকৃষ্ট করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিল। যে ছুই জন দাঁড়ী পিনিস ধরিয়া আছে তাহারা আর ঠিক রাখিতে পারে না। বোট পিনিসের টানে এক-কেতে হইয়া চলিল। সে দিকটা জলের সঙ্গে প্রায় মিশিয়াই পড়িল, কেবল এক আঙ্গুল মাত্র জল হইতে ছাড়া। মাস্ত্রলে জড়ান দড়ি কাটিয়া দিবার জন্ম একটা গোল পড়িয়া গেল। আন্দা, আন্দা। কিন্তু দা কেহ খুঁজিয়া পায় না। এক খানা ভোঁতা দা লইয়া এক জন মাস্তলের উপর উঠিল। আঘাতের পর আঘাত, তার পরে আঘাত, কিন্তু এ ভোঁতা দায়ে দডি कारि ना। अरनक करके এकिंग मिष्ठ कारिन, पूरेंगे कारिन। ততীয়টা কাটিতেছে, আমি আর রাজ নারায়ণ বাবু স্তব্ধ হইয়া জলের দিকে তাকাইয়া আছি। এ নিমিষে আছি, পর নিমিষে আর নাই জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি। রাজ নারায়ণ বাবুর চক্ষু শ্বিম, বাক্য স্তব্ধ, শরীর অসাড়। এদিকে দাঁডীরা দড়িই কাটিতেছে। আবার একটা ভারি দম্কা আইল। দাঁড়ীরা বলিয়া উঠিল, আবার তাই রে, তাই। বলিতে বলিতে শেষ দড়িটা কাটিয়া ফেলিল। বোট নিক্ষতি পাইয়া তীরের স্থায় ছটিয়া একেবারে ভুশারে চলিয়া গেল এবং পাডের সঙ্গে সমান হইয়া দাঁডাইল। আমি অমনি বোট হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া পড়িলাম, রাজ নারায়ণ বাবুকেও ধরাধরি कतिया जुलिलाम। এখন ডाঙ্গা পাইয়া আমাদের প্রাণ বাঁচিল, কিন্ত্র পিনিস তথনও দৌড়িতেছে। দাঁড়ীরা চেঁচাইতে লাগিল "থামা থামা"। তখন সূর্য্য অস্ত গেল। মেঘের ছায়ার সঙ্গে সন্ধ্যার ছায়া মিশিয়া একটু ঘোর হইল। পিনিস থামিল কি না অন্ধকারে ভাল দেখিতে পাইতেছি না। ওদিকে দেখি. একটা ছোট নৌক। বেগে আমাদের বোটের দিকে আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই নৌকা আমাদের বোটকে ধরিল। আমি বলিলাম, এ আবার কি? ডাকাতের নৌকা নাকি? আমার ভয় হইল।

সেই নৌকা হইতে লাফাইয়া এক জন পাড়ের উপর উঠিল, দেখি থে, আমার বাড়ীর সেই স্বরূপ খানসামা। তাহার মুখ শুক। দে আমাকে এক খানা চিঠি দিল। সেই অন্ধকারে অনেক চেক্টা করিয়া যাহা পড়িলাম তাহাতে বোধ হইল, ইহাতে আমার পিতার মৃত্যু সংবাদ আছে। সে বলিল, কলিকাতা ভোলপাড় হইয়া গিয়াছে। আপনার খোঁজে নোকা করিয়া কত লোক বাহির হইয়াছে। কেহ আপনাকে ধরিতে পারে নাই, আমার এত কষ্ট সার্থক যে. আমি আপনাকে ধরিলাম। এ সংবাদ হঠাৎ বজ্রপাতের স্থায় আমার মস্তকে পডিল। আমি স্তব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়া বোট লইয়া পিনিস ধরিতে গেলাম এবং সেই পিনিস ধরিয়া তাহাতে উঠিলাম, সেখানে আলোতে পত্রখানা স্পষ্ট করিয়া পডিলাম। এখন আর কি হইবে। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ এখন আর কাহাকেও শুনাইলাম না। পরদিন প্রাতঃকালেই কলিকাতা অভিমুখে ফিরি-লাম। আমি যে বোটে ছিলাম তাহা ১৪টা দাঁড়ের বোট। ইহার ভিতরকার ছই পার্ষে বেঞ্চের উপরে আঁটা তক্তা, তাহাতে দীর্ঘ করাস পাতা। আমি স্ত্রীপুত্রদিগকে তাহাতে লইলাম। রাজ নারায়ণ বাবুকে সমস্ত পিনিদের অধিকার দিয়া পশ্চাতে ধীরে ধীরে তাঁহাকে আসিতে বলিলাম। ভাজ মাসের গঙ্গার স্রোতে, দাঁড়ে পালে নক্ষত্র বেগে বোট ছটিল। কিন্তু মন তাহার আগে ছটিতেছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অনবরত বৃত্তির ও বাতাদের কোলাহল। মধ্য পথে কালনাতে পঁছছিবার কিছু পূর্বের এক মাঠের ধারে এমন তুফান উঠিল यে, तोका छुव छुव इहेग्रा পिछ्ल। तोका किनात्रा मिग्नाहे ষাইতেছিল। মাঝিরা তৎক্ষণাৎ ডাঙ্গায় লাফাইয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দম্মখের একটা মূড়া গাছে তাহা বাঁধিয়া ফেলিল। বোট রক্ষিত হইল। তথন সেই মৃড় গাছটিকে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এবং পরম वक् विनया आमात्र मत्न इहेल। शाँठ मिनिष्ठे शत्त्रहे आवात्र आमात्र

मत्तर व्यार्टिश (वांठे शूनिया निनाम। यथन दिना श्रीय व्यवजान, তখন আমি মেঘের মধ্য দিয়া ক্ষীণপ্রভ সূর্য্যকে একবার দেখিতে পাইলাম। তখন আমি স্থুখ সাগরে আসিয়া পঁত্ছিয়াছি। সূর্য্য যখন অন্ত হইল, তখন আমি ফরাস ভাঙ্গায়। সেখানে দাঁড়ীদের হাত অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। অবিশ্রাস্ত পরিশ্রমের পর আর তাহারা খাটিতে পারে না। আবার জোয়ার আসিয়া পঁতুছিল। এ বিষম ব্যাঘাত। এখান হইতে পল্তায় আসিতে রাত্রি ৮টা হইল। এখানে আসিয়া বোট কাত হইয়া পড়িল। দিন দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্যান্ত ক্রমাগত বৃষ্টি পডিয়াছে। এক একবার দমকা বাতাসে তুই এক জায়গায় ভয়ে বোট থামাইতেও হইয়াছিল। দাঁড়ীরা বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া শীতে কাঁপিতেছে। পলতায় পঁছছিতেই কিনারা হইতে লোক আসিয়া সংবাদ দিল, এখানে গাড়ি প্রস্তুত আছে। এই কথা শুনিয়া আমার শরীরে প্রাণ আসিল। আমি সেই যে থোটে বসিয়াছিলাম একবারও তাহা হইতে উঠি নাই, এখন গাড়ির কথা শুনিয়া দেখান হইতে উঠিয়া বোটের দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি যে, সেখানে আমার এক হাঁটু জল। সমস্ত নৌকার খোল জলে পুরিয়া গিয়া তাহার উপরে এক হাত পর্যান্ত জল দাঁড়াইয়াছে। সকলই বৃষ্টির জল। আমি তাহা পূর্বের জানিতেও পারি নাই। যদি পল্তায় গাড়ি না থাকিত-যদি আমরা নৌকায় বরাবর কলিকাতার দিকে চলিতাম. তবে পথে জলভারে বোট নিশ্চয়ই ডুবিত; এ কথা আর কাহাকে বলিতেও পারিতাম না। বোট হইতে নামিয়া গাড়িতে চডিলাম। রাস্তা জলময়—সেই জলের ভিতরে গাড়ির চাকা অর্দ্ধেক মগ্ন। অতি কটে বাড়ী পঁছছিলাম, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। সকলেই নিদ্রিত, কাহারও সাড়া শব্দ নাই। বাড়ীর ভিতরে স্ত্রীপুত্রদিগকে প্রেরণ করিয়া আমি বৈঠক খানার ভেতালায় উঠিলাম। সেখানে আমার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ব্রহ্ম বাবু আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাকে সেখানে একাকী অভ রাত্রি পর্যান্ত আমার জন্ম অপেক্ষা করিতে দেখিয়া আমার মনে কেমন একটা আশক্ষা উপস্থিত হইল!!
কেন তাহা জানি না।

#### পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

১৭৭৮ শকে প্রাবণ মাসে লগুন নগরে আমার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার ৫১ বৎসর বয়:ক্রম। আমার কনিষ্ঠ ভাত। নগেন্দ্র নাথ এবং আমার পিস্তুত ভাই নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার মৃত্যু শয্যায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভাদ্র মাসে আমি সেই সংবাদ প্রাপ্ত হই। মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্তির পর क्रक्षारजुर्फभौ जिथिए जाँशात कूम-পুতुलिका निर्माण कतिग्रा जामात মধ্যম ভাতার সহিত গঙ্গার পর পারে যাইয়া তাঁহার দাহ ক্রিয়া मण्यम कति। এই দিবস হইতে আমরা यथाती छ দশ দিবস অশৌচ ধারণ পূর্ববক হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই অশৌচ-কালে শিষ্টাচার রক্ষার নিমিত্ত প্রতি দিবস প্রাতে উঠিয়া মধ্যাক পর্যান্ত খালি পায় কলিকাতার তাবৎ মাশ্য লোকদিগের সহিত আমি শাক্ষাৎ করিতাম\*এবং মধ্যাহ্নের পর হইতে সন্ধ্যা পর্যান্ত সেই সকল আগন্তুক ভদ্র লোকদিগকে আপনার বাটীতে অভার্থনা করিতাম। পিতৃবিয়োগে পুত্রের যেরূপ কঠোর তপস্থা পালন করিতে হর, তাহা আমি সমুদায় করিয়াছিলাম। আমার ছোট কাকা রমা নাথ ঠাকুর আমাকে সভর্ক করিয়া দিলেন, "দে'খো, ত্রন্ম ত্রন্ম করে এ সময় কোন গোলমাল তুলিও না। দাদার বড় নাম"। আমি যখন রাজা রাধা কান্ত দেবের কাছে সাক্ষাৎ করিতে গেলেম, তিনি আমাকে কাছে বসাইয়া আমার পিতার অনেক সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে আন্তরিক ছঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনি আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। আমাকে বন্ধুভাবে পরামর্শ ি 🖟 "শাল্রে যেমন যেমন বিধান আছে, সেই অনুসারে এই শ্রাদ্ধটি বিশুদ্ধ ভাবে সম্পন্ন করিও"। তাঁহাকে আমি বিনয়ের

সহিত বলিলাম, আমি আক্ষধর্ম ত্রত লইয়াছি, সে ত্রতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে পারিব না। তাহা করিলে ধর্মে পতিত হইব। व्यामि किन्न ब्यांक त्य कतिव, जाश मर्कात्वार्छ উপनियामत मत्ज कत्रित। जिनि विनासन "रम हरत ना, रम हरत ना, जाहा हहेल শ্রাদ্ধ বিধিপূর্বক হবে না। শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ কার্য্য হইবে। আমি যাহা বলিতেছি তাহা শুনো, তাহা হইলে সব ভাল হইবে"। আমার মধ্যম প্রাতা গিরীন্দ্র নাথকে বলিলাম, আমরা যখন ব্রাক্ষ হইয়াছি, তখন তো আর শালগ্রাম আনিয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারিব ना। यपि তাহাই করিব, তবে ব্রাক্ষাই বা কেন হইলাম—প্রতিজ্ঞাই वा किन कतिलाम ? जिनि नजिंगात मृज्यात विलालन "जाहा इहेल मकल आमानिशक পরিত্যাগ করিবে, मकल आमानिश्वत विभक्त হইবে, সংসার আর তবে কি করিয়া চলিবে, মহা বিপদেই পড়িব''। আমি বলিলাম, "তাই বলিয়া পৌতলিকতাতে যোগ দিতে পারা যায় না"। কাহারো নিকট হইতে আর আমি এ বিষয়ে উৎসাহ পাই না। আমার প্রিয় ভাতাও আমার উৎসাহে ঠানা জল ঢালিয়া দিলেন। সকলেই আমার মতের বিরোধী। এমনি বিরুদ্ধ ভাব দাঁড়াইল, যেন আমি সকলকে রসাতলে ডুবাইতে যাইতেছি। সকলের মনে হইল. যেন আমার একটি কাজে সকল থাকে বা সকল যায়। আমি একা এক দিকে, আর সকলেই আমার আর এক দিকে। কাহার কাছে একটি আশাস বাক্য পাই না-সাহসের কথা পাই না। যখন আমার চারি দিকে কেবল এই প্রকার বাধা, সেই অসহায় বন্ধুহীন অবস্থায় কেবল এক জন ব্রহ্মনিষ্ঠ আমার সহায় হইলেন এবং আমার প্রাণের কথা বলিয়া উঠিলেন—"লোক ভয় আবার ভয় ! 'ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অস্তোর ভয়' ভাঁহাকে ভর কর। ধর্মের জন্য প্রাণ দেওয়া যায়, তাহার কাছে লোকনিন্দা কি ? প্রাণ গেলেও আমরা ত্রাহ্মধর্ম ছাড়িব না।" ইনি কে ? ইনি

লালা হাজারীলাল। ধর্মনিষ্ঠা ও সাহসে বাঙ্গালী হইতে পশ্চিম দেশ-বাসী হিন্দুস্থানীরা যে বড়, এই সঙ্কট সময়ে আমি তাহার পরিচয় পাইলাম। আমার সঙ্গে একমনা ও এক-ছদয় হইয়া আমার স্বপক্ষে তিনি দাঁডাইয়াছিলেন। যখন আমার পিতামহ বুন্দাবনে তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন, তখন হাজারী লালকে পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ বালক দেখিয়া তাহাকে তিনি সঙ্গে করিয়া আমাদের বাডীতে আনিয়াছিলেন। তিনি তাহার জীবনের কল্যাণ কামনা করিয়া তাহাকে আত্রায় দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পক্ষে বিপরীত ঘটিল। সে কলিকাতায় আসিয়া নগরের পাপস্থোতে ভাসিয়া গেল। তাহাকে কে বা দেখে, কে বা তার সংবাদ লয়,—অসৎ সঙ্গে পডিয়া তাহার জীবন পাপময়, কলঙ্কময় হইল। এই চুরবস্থায় ঈশ্বর প্রসাদে সে আক্ষধর্ম্মের আতায় পাইল। আক্ষধর্মের বল তাহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হউল এবং সে সেই বলে পাপজ্যোত অতিক্রম করিয়া আবার পুণ্য-পদবীতে আরোহণ করিল। সেই হাজারী লাল আবার ত্রাক্ষধর্ম্মের প্রচারক হন। আপনি যখন ত্রাক্ষধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কুটিল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন, তখন তিনি আবার পুণ্য-পথে অন্যকে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভিন্তি কলিকাতার धनी, मतिस. ज्ञानी, मानी नकत्नत्र निकृष्टे जाक्यधर्मात श्रीकृष्टे मक्रम পথ দেখাইতে লাগিলেন। অল্লকালের মধ্যে তখন যে অত লোক ব্রাক্ষধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কেবল তাঁহারই যতে। তিনিই আমাকে এই সৃষ্ট সময়ে বলিলেন, "লোক ভয় আবার কি ভয় ? ঈশ্বর বড় না লোক বড়" ? আমি তাঁহার বাক্যে সাহস ও উৎসাহ পাইলাম। আমার হৃদয়ে ত্রকাগ্নি আরো স্থলিয়া উঠিল। এই আলোচনাও শোচনাতে রাত্রিতে আমার ভাল নিত্রা হয় না। একে পিতৃবিয়োগ, তাহাতে এই লৌকিকতাতে সারাদিন পরিশ্রম ও কফ, তাহার উপরে আমার এই আন্তরিক ধর্ম-যুদ্ধ। ধর্মের

জয় কি সংসারের জয়, কি হয় বলা যায় না, এই ভাবনা। ঈশরের কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি "আমার তুর্বল হৃদয়ে বল দাও, আমাকে আশ্রয় দাও" এই সকল চিন্তাতে শোচনাতে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। বালিসের উপরে মাথা ঘুরিতে থাকে। রাত্রিতে একবার তন্ত্রা আসিতেছে, আবার জাগিয়া উঠিতেছি। জাগরণের যেন সন্ধিস্থলে রহিয়াছি। এই সময়ে সেই অন্ধকারে এক জন আসিয়া বলিল—"উঠ" আমি অমনি উঠিয়া বসিলাম। সে বলিল "বিছানা হইতে নাম" আমি বিছানা হইতে নামিলাম, সে বলিল "আমার পশ্চাতে পশ্চাতে এলো"। আমি তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। বাড়ীর ভিতরের যে সিঁড়ি তাহা দিয়া সে নামিল, আমিও সেই পথে নামিলাম-নামিয়া তাহার সঙ্গে উঠানে আসিলাম। সদর দেউডীর দরজায় দাঁডাইলাম। দরওয়ানেরা নিদ্রিত। সে সেই দরজা ছুঁইল, অমনি তাহার দুই কপাট খুলিয়া গেল। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় আইলাম। ছায়া পুরুষের ন্যায় তাহাকে বোধ হইল। আমি তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু দে আমাকে যাহা বলিতেছে, তৎক্ষণাৎ আমাকে তাহা বাধিত হইয়া করিতে হইতেছে। এখান হইতে সে উদ্ধে আকাশে উঠিল, আমিও তাহার পশ্চাতে আকাশে উঠিলাম। পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রহ নক্ষত্র, তারকা-সকল দক্ষিণে, বামে, সম্মুখ্, সমুজ্জ্বল হইয়া আলোক দিতেছে, আমি তাহার মধ্য দিয়া চলিতেছি। যাইতে যাইতে একটা বাষ্পা-সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানে আর তারা নক্ষত্র কিছুই দেখিতে পাই না। বাষ্পের মধ্যে খানিক দূর যাইয়া দেখি যে, সেই বাষ্প-সমুদ্রের উপদ্বীপের স্থায় একটি পূর্ণচন্দ্র স্থির হইয়া রহিয়াছে। তাহার যত নিকটে যাইতে লাগিলাম সেই চন্দ্র তত বৃদ্ধি পাইতে नांशिन। आंत्र তাহাকে शांनाकांत्र बनिया त्वांध रहेन ना, प्रिथ-

লাম, তাহা আমাদের পৃথিবীর তার চেটাল। সেই ছায়া-পুরুষ গিয়া সেই পৃথিবীতে দাঁড়াইল, আমিও সেই পৃথিবীতে দাঁড়াইলাম। সে সমুদায় ভূমি শ্বেত প্রস্তারের। একটি তৃণ নাই। না ফুল আছে, না ফল আছে। কেবল শেত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। তাহার যে জ্যোৎস্না তাহা সে সূর্য্য হইতে পায় নাই। সে আপনার জ্যোতিতে আপনি আলোকিত। তাহার চারিদিকে যে বাষ্প তাহা ভেদ করিয়া সূর্য্যরশ্মি আসিতে পারে না। তাহার নিজের সে রশ্মি, অতি স্লিগ্ধ। এখানকার দিনের ছায়ার ন্যায় সেখানকার সে আলোক। দেখানকার বায়ু স্থুখ্পর্শ। মাঠ দিয়া যাইতে যাইতে সেখানকার একটা নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সকল বাডী, সকল পথ শেত প্রস্তারের, স্বচ্ছ ও পরিষ্কার রাস্তায় একটি লোকও দেখিলাম না, কোন কোলাহল নাই, সকলই প্রশাস্ত। রাস্তার পার্ষে একটা বাডীতে আমার নেতা প্রবেশ করিয়া তাহার দোতালায় সে উঠিল, আমিও তাহার দঙ্গে উঠিলাম। দেখি যে, একটা প্রশস্ত ঘর। ঘরে শেত পাথরের টেবিল ও শেত পাথরের কতকঞ্চলা চৌকি রহিয়াছে। সে আমাকে বলিল "বসো"। আমি একটা চৌকিতে বদিলাম। সে ছায়া বিলীন হইয়া গেল। আর সেখানে কেহই নাই। আমি সেই নিস্তব্ধ গৃহে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি; খানিক পরে দেখি যে, সেই ঘরের সম্মুখের একটা দরজার পর্দ্ধা খুলিয়া উপস্থিত হইলেন আমার মা। মৃত্যুর দিবস তাঁহার যেমন চুল এলোনো দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ তাঁহার চুল এলোনোই রহিয়াছে। আমিতো তাঁহার মৃত্যুর সময়ে মনে করিতে পারি নাই যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর যথন শাশান হইতে ফিরিয়া আইলাম তখনো মনে করিতে পারি নাই যে. তিনি মরিয়াছেন। আমার নিশ্চয় যে, তিনি বাঁচিয়াই আছেন। এখন দেখিলাম, আমার সেই জীবন্ত মা আমার সম্মুখে। তিনি

বলিলেন—"তোকে দেখবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই তোকে 
ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। তুই নাকি ব্রহ্মজানী হইয়াছিদ্? 
কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা"। তাঁহাকে দেখিয়া, 
তাঁহার এই মিষ্ট কথা শুনিয়া, আনন্দ প্রবাহে আমার তন্ত্রা 
ভাঙ্গিয়া গেল। দেখি যে, আমি সেই বিছানাতেই ছট্ ফট্ 
করিতেছি।

শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। বাড়ীর সম্মুখে পশ্চিম প্রাঙ্গনে দীর্ঘ চালা প্রস্তেত হইল। দান-সাগরের সোণা রূপার যোড়শে সেই চালা সজ্জিত হইল। ক্রমে ক্রমে জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবে প্রাঙ্গন পুরিয়া গেল। আমি পৌত্তলিকতার সংস্রব বর্জ্জিত দানোৎসর্গের একটি মন্ত্র স্থির করিয়া দিয়া শ্রামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে বলিয়া রাখিলাম যে, দানোৎসর্গের সময় তুমি আমাকে এই মন্ত্র পড়াইও। এদিকে পুরোহিত আত্মীয় স্বজনেরা ঢালার মধ্যস্থলে শালগ্রামাদি স্থাপন করিয়া আমার উপবেশন অপেক্ষা করিতেছেন। চারিদিকে গোলমাল, চারিদিকে লোক জনের ভিড়। আমি এই व्यवमद्भ भागावत्र छोवार्यादक नहेशा आक्रशास्त्र এक मीमारख যাইয়া আমার সেই নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র দারা দানসামগ্রী উৎসর্গ করিতে লাগিলাম। তুই তিনটা দান শেষ হইয়া গেল; তথন আমার পিস্তত ভাই মদন বাবু ইহা দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন— "তোমরা এখানে কি করিতেছ, ওদিকে যে দান উৎসর্গ হইতেছে। সেখানে শালগ্রাম নাই, পুরোহিত নাই, কিছুই নাই।" আবার অন্য দিকে আর এক গোল, সকলে বলিতেছ—"এ কীর্ত্তনীয়াদের আসিতে দিল না' নীল রতন হালদার বলিলেন—"আহা! কর্ত্তা কীর্ত্তন শুনিতে বড ভাল বাসিতেন"। আমার ছোট কাকা রমা নাথ ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কীর্ত্তনীয়াদের আসিতে বারণ করিলে কেন ?" আমি বলিলাম, আমি তো তার কিছুই জানি না,

आमि তো বারণ করি নাই। তিনি বলিলেন "ঐ যে হাজারী লাল কীর্ত্তনীয়াদের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিতেছে না"। আমি তাডা তাডি যোডশ ও দানসামগ্রী-সকল উৎসর্গ করিয়াই আমার তেতালায় চলিয়া গেলাম। কাহারও সঙ্গে তাহার পর আর আমার সাক্ষাৎ হুইল না। শুনিলাম, গিরীক্র নাথ আদ্ধ করিতেছেন। এই সকল গোল মিটিয়া গেলে মধাাকের পর আমি শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য ও কয়েক জন ব্রাহ্মকে লইয়া নীচের তালায় আমার পাথরের ঘরে কঠোপনিষৎ পাঠ করিলাম; যেহেতুক কঠোপনিষদে আছে যে, শ্রাদ্ধকালে যে এই উপনিষৎ পাঠ করে, তার সেই শ্রাদ্ধের ফল অনুৰু হয়। সেদিন আর কোন কথার উত্থাপন হইল না। জ্ঞাতি कूर्षेष्ठ तक्षुताक्षत राथान श्रहेरा यिनि आमिग्राছिलन, मकल्ले आशांत्र कतिया চলিয়া গেলেন। পর দিবস ভোজের নিমন্ত্রণে জ্ঞাতি कृष्टेश्व आत (कश्रे आरेलिन ना। ठाँशाता मकल्ल आमारक छा। ग করিলেন। আমার খুড়ো, খুড়তুতো ভাই, জেঠতুতো ভাই ও আমার চারি পিসি আমার সঙ্গে যোগ দিয়া রহিলেন। ইহাঁদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন বাড়ী। ইহাতেই আমাকে কেছ এক-ঘরে করিতে পারিল না। আমি গিরীক্র নাথকে বলিলায়--"তুমি যে শ্রাদ্ধ করিলে তাহাতে কি ফল হইল ? তোমার কৃত শ্রাদ্ধ কেহ তো স্বীকার করিল না। অথচ তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। যাহাদের সস্তোষের জন্ম তৃমি তোমার ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে. তাহারা তো ভোজে যোগ দিল না। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন—"যদি দেবেন্দ্র পুনরায় এরূপ না করেন, ভবে আমরা সকলে তাঁহার নিমন্ত্রণে যাইব"। আমি উত্তর দিলাম---"যদি তাই হবে তবে এতটা কাগু কেন করিলাম। আর পৌত্তলিকতার সঙ্গে মিলিতে পারিব না"। ব্রাক্ষধর্ম্মের অমুরোধে পৌতলিকতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের এই

প্রথম দৃষ্টান্ত। জ্ঞাতি বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আরো গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মের জয়ে আমি আজু-প্রসাদ লাভ করিলাম। এ ছাড়া আর আমি কিছুই চাহিনা।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আমার পিতা ১৭৬৩ শকের পৌষ মাসে য়ুরোপে প্রথম বার যান। তখন তাঁহার হাতে হুগলী, পাবনা, রাজসাহী, কটক, মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা, প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমীদারি এবং নীলের কুঠী, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে। তথন আমাদের সম্পদের মধ্যাক সময়। তাঁহার স্থতীক্ষ বুদ্ধিতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল বৃহৎ কার্য্যের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না। আমাদের হাতে পডিয়া যদি বাণিজ্য ব্যবসায় কার্য্যের পতন হয়, তবে, স্বোপার্জ্জিত যে সকল বৃহৎ বৃহৎ - জমীদারি আছে তাহাও তাহার মঙ্গে বিলুপ্ত হইবে এবং পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমীদারিও থাকিবে না। তাঁহার বাণিজ্য ব্যাপারের ক্ষতিতে আমরা যে পূর্বনপুরুষ<sup>্</sup>গের বিষয় হইতেও বঞ্চিত হইব, এইটি তাঁহার মনে অতিশয় চিন্তার বিষয় ছিল। অতএব যুরোপে যাইবার পূর্বের ১৭৬২ শকে আমাদের পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমীদারির সঙ্গে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ডিহি সাহাজাদপুর ও পরগণা কালীগ্রাম একত্র করিয়া এই চারিটি সম্পত্তির উপরে একটি টুফডিড্ লিখিয়া তিন জন ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সমস্তের অধিকারী তাঁহারাই হইলেন— আমরা কেবল তাহার উপসত্ব ভোগী রহিলাম। তাঁহার এই কার্য্যে আমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও সূক্ষ্ম ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি প্রথম বার য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার ছয় মাস পরে ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাসে একটা উইল করিলেন।

ভাহাতে তাঁহার সমুদায় বিষয় আমাদের তিন ভাইকে সমান ভাগে বিভাগ করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন; ভদ্রাসন বাড়ী আমাকে, তেতালার বৈঠক খানা বাড়ী আমার মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্র নাথকে এবং বাড়ী নির্মাণের জন্ম ২০০০১ বিশ হাজার টাকার সহিত ভদ্রাসন বাড়ীর পশ্চিম প্রাঙ্গনের ভূমি সমুদায়টা আমার কনিষ্ঠ ভাতা নগেব্রু নাথকে দিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের কার-ঠাকুর কোম্পানি নামে যে বাণিজা বাবসায় ছিল, তাহার অর্দ্ধেক অংশ আমার পিতার, আর অর্দ্ধেক অংশের অংশী অন্য অন্য ইংরাজ সাহেবেরা ছিলেন: ইহার মধ্যে এক আনা অংশ আমার ছিল। আমার পিতা, এই ব্যবসায়ে তাঁহার যে অর্দ্ধাংশ ছিল, তাহা কেবল একা আমাকেই দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সে অদ্ধাংশ আমি কেবল আপনার জন্ম রাখিলাম না, আমরা তিন ভাইয়ে তাহা সমান ভাগ করিয়া লইলাম। গিরীন্দ্র নাথের থুব বিষয়-বুদ্ধি ছিল। যখন হাউদের উপরে তাঁহার অধিকার জন্মিল, তখন এক দিন আমার নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে. "যখন হাউদের মূল ধন সকলি আমা-**एनत, जथन मार्ट्सिंगरक हार्डेरमत जश्म एम् एस** रक्त हरू है সমুদায় বিষয় আমাদের অধিকারে আস্থক না কেন ? এ কথা আমার মনে ধরিল না। বলিলাম—"এ প্রস্তাব বড় ভাল নয়। আপনারদিগকে অংশী মনে করিয়া সাহেবেরা এখন যেমন উৎসাহে, যে মনের বলে কার্যা করিতেছে, তাহাদিগকে সে ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিলে আমাদের কাজে তাহাদের তেমন দৃষ্টি ও উদ্যুম থাকিবে না। আমরা একা একা কিছু এই বৃহৎকার্য্য চালাইতে পারিব না, কাজের জন্য তাহাদের চাইই চাই। অংশী বলিয়া তাহারা যেমন লাভের অংশ পায়, তেমনি ক্ষতির সময়ে তাহাদেরও ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। আর অংশ না দিয়া তাহাদিগকে বেতন ভোগী চাকর করিয়া রাখিলে তাহাদের মোটা মোটা মাহিয়ানা

আমাদের যোগাইতেই হইবে; অথচ এখন হাউদের লাভের প্রতি তাহাদের যে যত্ন আছে, তখন আর তাহা থাকিবে না। অতএব তোমার এ প্রস্তাব আমার ভাল বোধ হইতেছে না"। তিনি আমাকে বুঝাইলেন যে, "সাহেবদের তো কোন বিষয় বিভব পৃথক্ সম্পত্তি নাই। যদি কখন বাণিজ্যের পতন হয়, তবে মহাজনের। আমাদিগকেই আসিয়া ধরিবে—আমাদেরই বিষয় আটক পডিবে, আমাদিগকেই সকল টাকা বুঝাইয়া দিতে হইবে। দেনার দায়ে আমাদেরই বিষয় বিক্রেয় হইয়া যাইবে। লাভের সময় এখন তাহার। ভাগী, কিন্তু ক্ষতির দায়ে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। লাভ খাইয়া তাহারা চলিয়া যাইবে, ক্ষতি গণনা করিয়া কেবল আমরাই যথা সর্বস্ব দিতে থাকিব। এখনো দেখুন কি হইতেছে। আমাদের জমীদারির সকল টাকাই এই হাউসে ঢালা হইতেছে— যতই টাকা দেওয়া যাইতেছে ততই ইহার ক্ষুধার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার এ রাক্ষসী কুধা আর মিটে না। কিন্তু সাহেব অংশীরা ইহাতে এক পয়সাও দেন না। এই কথায় আমি তাঁহার বিষয়-বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে হাউদের উপর কর্তৃত্ব ভার দিলাম এবং আমি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের জন্ম প্রচুর অবসর পাই ।

এখন আমরা তিন ভাই অবিভাগে সমস্ত হাউসের অধিকারী হইলাম। পূর্বকার অংশী সাহেবদিগকে যাহার যেমন অংশ ছিল সেই
অমুসারে কাহাকেও বা এক হাজার টাকা, কাহাকেও বা তুই হাজার
টাকা মাসিক বেতনে হাউসের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলাম। তাহারা অগত্যা
তাহা স্বীকার করিয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে লাগিল। গিরীক্র নাথের
প্রস্তাবে কার-ঠাকুর কোম্পানীর কার্য্যের এই নৃতন প্রণালী নিবদ্ধ
হইল। তাহাতে আমি সম্মত হওয়ায় তিনি উৎসাহ পাইয়া মনোযোগ
পূর্বক যথাসাধ্য হাউসের বাণিজ্য কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

#### সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

व्यामता উপनिষদের উপদেশে कानिलाम, अध्यम, यकुर्त्तम. সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষাকল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, এই সকলি অল্রেষ্ঠ বিদ্যা। আর যাহার দারা পরত্রন্ধকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এই কথা আমরা অতি শ্রন্ধাপূর্ববক গ্রহণ করিলাম। আমাদের লক্ষ্যের সঙ্গে এ কথার খুব মিল হইয়া গেল। আমাদের সেই লক্ষ্য সাধারণের নিকটে ঘোষণা করিবার অভিপ্রায়ে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ হইতে তাহার শিরো-ভাগে এই বেদবাক্য প্রকাশ করিতে লাগিলাম--- "অপরা ঋথেদো यजुर्दिनः मामरतरमार्थर्दरातमः भिका करत्रा वाकतः निक्खक्राना-জ্যোতিধমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগমাতে"। যখন আমরা ইহাদ্বারা বুঝিলাম যে, বেদের মধ্যে ছুই বিদ্যা আছে-পরা বিদ্যা এবং অপরা বিদ্যা, তখন অপরা বিদ্যার বিষয় কি এবং পরা বিদ্যারই বা বিষয় কি, তাহা বিস্তাররূপে জানিবার জন্য বেদের অনুসন্ধানে উৎস্থক হইলাম। আমি স্বয়ং কাশী যাইতে প্রস্তুত হইলাম। লালা হাজারী লালকে সঙ্গে লইয়া ১৭৬৯ শকের আশ্বিন মাসে পাল্কীর ডাকে কাশী যাত্রা করিলাম। ১৪ দিনে অতি কটে আমরা দেখানে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গাতীরে মানমন্দিরে আমার বাসস্থান হইল। আমার প্রেরিত ছাত্রেরা সেখানে আমাকে পাইয়া বডই আফ্রাদিত হইলেন। তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় পাঠের অবস্থা এবং কাশীর সংবাদ আমাকে জানাইলেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম যে, "কাশীর প্রধান প্রধান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমার এখানে একটা সভা করিতে হইবে। আমি সব বেদ শুনিতে চাই এবং বেদের অর্থ বুঝিতে চাই। রমানাথ! তুমি তোমার ঋর্থেদের ক্ষককে বল যে, তিনি কাশীর ঋথেদী আক্ষণদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। বাণেশর! তুমি তোমার যজুর্বেদের গুরুকে বল যে, তিনি কাশীর যজুর্বেনী ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। তারক নাথ! তুমি তোমার সাম বেদের গুরুকে বল যে, তিনি কাশীর সামবেদী ত্রাহ্মণ-मिगरक निमञ्जग करत्रन। योनन्म हट्न! जुमि ट्यामात्र व्यर्थत दरास्त्र গুরুকে বল যে, তিনি কাশীর অথর্কা বেদী ত্রাক্ষণদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। এই প্রকারে কাশীর সকল ত্রাক্ষণদিগের নিমন্ত্রণ হইয়া গেল। কাশীতে একটা রব উঠিল যে, বাঙ্গালা হইতে কে এক জন শ্রদ্ধাবান যজমান আসিয়াছেন, তিনি সমস্ত বেদ শুনিতে চান। বিশেশরের পাণ্ডা আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন ও আমাকে বিশেষরের মন্দিরে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি বলিলাম, আমি এই তো এই বিখেশরের মন্দিরেই আছি, আর কোথায় যাইব ? আমার কাশী পহুঁছিবার তৃতীয় দিবসে প্রাতঃকালে মান মন্দিরের প্রশস্ত গুহে ত্রাহ্মণে ত্রাহ্মণে পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহা-**राज मकलरक ठारित श**रिक्टरा वमारेलाम। श्रायराज এक शरिक, यकुर्त्वामत छूटे পংক্তি এবং অথব্ব বেদের এক পংক্তি, সামবেদী ছুইটি মাত্র বালক: তাহাদিগকে আমার পার্থে বসাইলাম । তাহারা নৃতন ব্ৰহ্মচারী, এখনো তাহাদের কর্ণে কুগুল আছে। তাহাতে তাহাদের মূখের বড় শোভা হইয়াছে। বাণেশ্বর চন্দনের বাটী লইলেন, তারক নাথ ফুলের মালা লইলেন, রমা নাথ কাপড়ের থান লইলেন এবং আনন্দ চন্দ্র ৫০০১ পাঁচ শত টাকা লইলেন। ত্রান্ধণের ললাটে বাণেশ্বর যেমন চন্দনের ফোঁটা দিলেন অমনি তারক নাথ তাঁহার গলায় ফুলের মালা দিলেন; রমা নাথ তৎপরে তাঁহাকে এক খানা থান কাপড় मिलन: व्यवस्थि व्यानन हक्त ठाँशात शरु पूरें है होका मिलन। এইরূপে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ফোঁটা, মালা, কাপড় ও মুদ্রা বিভরিত ব্রাহ্মণেরা এই প্রভা গ্রহণ করিয়া প্রছাট হইয়া বলিলেন, "যজমান বড়া শ্রদ্ধাবান স্থায়। কাশীমে এয় সা কোহি কিয়া নহি"। আমি যোড হস্তে বলিলাম, এখন আপনারা বেদ পাঠ করিয়া আমাকে পবিত্র করুন। ঋথেদী ব্রাক্ষণেরা সকলে মিলিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে উৎসাহ সহকারে "অগ্নিমীডে পুরোহিতং" পাঠ করিলেন। ভাহার পরে যজুর্বেবদীরা যজুর্বেবদ আরম্ভ করিলেন। যেই তাঁহারা "ঈষেত্বা, উৰ্জ্জেত্বা" পাঠ ধরিলেন, অমনি এক জন ব্ৰাক্ষণ বলিলেন, "যজমান হামকো অপমান কিয়া"। আমি বলিলাম কিসের অপমান ? তিনি বলিলেন-"কৃষ্ণ বজু প্রাচীন যজু ছায়, উস্কা সম্মান আগে নহি ত্যা, উসকা পাঠ আগে নহি ল্যা, হাম লোক্কা অপমান ল্যা"। আমি বলিলাম, ভোমরা আপসে এ বিষয় মিট মাট করিয়া লও। এখন এই ছুই দলে বিবাদ বাধিয়া গেল—কে আগে পড়িবে। আমি যখন দেখিলাম তাঁহাদের বিবাদ আর কোন মতে মিটে না. তখন আমি তাঁহাদের তুই দলকেই একত্র পড়িতে বলিলাম। এই কথায় তাঁহারা সম্ভুষ্ট হইয়া তুই দলেই উচ্চৈঃস্বরে গোলমালে পড়িতে লাগিলেন-কিছ্ই বুঝা যায় না। তখন আমি বলিলাম, তোমাদের দুই দলেরই তো মান রক্ষা হইল, এখন এক দল নিরস্ত হও, এক দল পাঠ কর, তখন প্রথম শুক্ল যজুর পাঠ হইয়া পরে কৃষ্ণ যজুর পাঠ হইল। যজুর্বেদ পাঠ করিতে অনেক সময় লাগিল। সামবেদী বালকদের সাম গান শুনাইবার বড় উৎসাহ। যজুর্বেদ পাঠের বিলম্বে তাহারা অস্থির হইয়া পড়িল। যফুর্বেদ পাঠ শেষ হইলেই ভাহারা আমার মুখের দিকে তাকাইল, আমি বলিলাম, পড়। অমনি তাহারা দুই জনে সুমধুর স্বরে "ইন্দ্র আয়াহি" সাম গান ধরিল। এমন স্থমিষ্ট সাম গান আমি আর কখনো শুনি নাই। সর্বশেষে অথর্ববেদীরা পড়িলেন এবং সভা ভঙ্গ হইয়া গেল। সভা ভঙ্গের পরে ব্রাহ্মণেরা আমার প্রতি সদয় হইয়া বলিলেন "যজমান একঠো ব্ৰাক্ষণ ভোজন দিজে। একঠো উদ্যানমে হামলোক সব মিলকে

व्याप्रता प्रकल्म पिलिय़ा (महे ताप लीलांत तक्र पृथित्व यांवा कतिलांग। (मलाय शिया एमिथ (य. (मथात्म लाक्क लाकात्रगा। (यम (मथात्म আর একটা কাশী বসিয়াছে। সেই মেলার এক স্থানে একটা সিংহাসনের মত। তাহা ফুলে ফুলে সাজান। উপরে চন্দ্রাতপ। সেই সিংহাসনে একটি বালক ধসুর্ব্বাণ লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। লোকে যাইয়া তাহাকে ঢুস্ ঢুস্ করিয়া প্রণাম করিতেছে। এ ক্লেত্রে তিনিই অযোধ্যাপতি রাম চন্দ্র। থানিক পরে যুদ্ধক্ষেত্র। এক দিকে কতকগুলা সং-রাক্ষস, তাহাদের কাহারো কাহারো মুখ উটের মত. কাহারো ঘোড়ার মত, কাহারো বা ছাগলের মত। কাতারে কাতারে তাহারা সকলে দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতেছে। ঘোডার মুখ উটের কাণের কাছে, উটের মুখ ছাগলের কাণের কাছে যাই-তেছে, এইরূপে পরস্পর কাণাকাণি করিতেছে। ভারি একটা যুদ্ধের পরামর্শ হইতেছে। খানিক পরে তাহাদের মধ্যে একটা বোম পডিল, আর চারিদিকে আতস বাজি হইতে লাগিল। আমি কাহাকে কিছু না বলিয়া ওখান হইতে চলিয়া আসিলাম। পরে কাশী হইতে নৌকাপথে বিশ্ব্যাচল দেখিয়া মূজাপুর পল্যন্ত গেলাম। তখন বিশ্বাচলের সেই কুদ্র পর্বত দেখিয়াও যে কত আনন্দ, কত উৎসাহ হইল, তাহা বলিতে পারি না। সকাল অবধি দুই প্রহর প্র্যান্ত রোলে বেড়াইয়া বেড়াইয়া ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া নোকায় ফিরিয়া আইলাম এবং একটু চুগ্ধ পাইলাম, তাহা খাইয়া বাঁচিলাম। সেই বিদ্যাচলে যোগমায়া দেখিলাম এবং ভোগমায়াও দেখিলাম। পাথরে খোদা দশভুজা যোগমায়া। একটি যাত্রী বা একটি লোকও সেখানে দেখিলাম না। ভোগমায়ার মন্দিরে গিয়া দেখি, কালীঘাটের ন্যায় সেখানে ভীড়। লাল পাগড়ী পরা খোট্টারা त्रक्रकम्मत्मत्र रकाँछ। এবং জবাফুলের মালা পরিয়া **পাঁটা** কাটিয়া রস্ক্রের ছড়াছড়ি করিতেছে। এ একটা আমার অন্তত বোধ হইল।

আমি তাহাদের ভীড় ঠেলিয়। মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিলাম না।
কাঁকি দর্শন করিয়। আসিলাম। তাহার পর মৃজাপুর হইতে এক
প্রীমার করিয়। বাড়ীতে ফিরিলাম। কাশী হইতে দেই যাত্রায়
আনন্দ চন্দ্রকে লইয়। কুমারখালী পর্যান্ত আসিলাম। কুমারখালীতে
আমার জমীদারী পরিদর্শন করিয়। কলিকাতায় বাড়ীতে আসিয়া
উপস্থিত হইলাম। আরু আর ছাত্রেরা পরে কলিকাতায় আসিয়া
সমাজের কার্য্যে ব্রতী হইলেন। লালা হাজারী লাল কাশী হইতে
রিক্ত হন্তে প্রচারের জন্য দূর দূরান্তে বহির্গত হইলেন। একটি
অঙ্গুরী মাত্র সম্বল ছিল, তাহাতে খোদিত ছিল "ইহ্ ভি নেহী
রহে গা"। সেই যে তিনি গেলেন, আর ফিরিলেন না, তাহার
পর আর তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল না।

#### অফীদশ পরিচ্ছেদ।

এইক্ষণে এই নিশ্চয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, বেদে অপরা विमान विषय (कवल (मवजामिएगत योगयछ । अत्यत्मत्र दशजा. তিনি যজে দেবতার স্ততি করেন। যজুর্বেবদের অধ্যর্যু, তিনি যজে **एनवजारक इति मान करतन। সামरেतमत উक्लाजा. जिनि** यख्य দেবতার মহিমা গান করেন। এই বেদের দেবতা মোটে তেত্রিশটি। তাঁহাদের মধ্যে অগ্নি, ইন্দ্র, মরুত, সূর্য্য, ঊষা, এই কয়েকটি প্রধান। বেদের সকল ক্রিয়াতেই অগ্নি আছেন। অগ্নিকে ছাড়িয়া বেদের যজ্ঞই হয় না। অগ্নি দেবতা যজ্ঞে কেবল স্তবনীয় নহেন, তিনি আবার যজের পুরোহিত। রাজার পুরোহিত যেমন রাজার অভীষ্ট সম্পাদন করেন, অগ্নি স্বয়ং যজের পুরোহিত হইয়া হোম সম্পাদন করেন। অগ্নিতে যে যে দেবতার উদ্দেশে হবি প্রদত্ত হয়, অগ্নি সেই সেই দেবতাকে সেই হবি বণ্টন করিয়া দেন। অভএব তিনি কেবল পুরোহিত নহেন, তিনি আবার দেবতাদে নৃত। আর হবি দান করিয়া যজমানের যে যে দেবতার নিকট হইতে যে যে ফল প্রাপ্ত হন, তাহা অগ্নি ভাগুরীর স্থায় তাঁহাদিগকে বন্টন করিয়া দেন। অগ্নি-দেবতার অনেক কার্য্য। বেদে অগ্নি-দেবতার একাধি-পত্য। আবার দেখ, এই অগ্নি ব্যতীত আমাদের কোন গৃহকর্ম সমাধা হইতে পারে না। জাত-কর্ম অবধি অস্ত্রেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ পर्यास नकल कार्याहे अग्नि। अग्नि विवाहत माक्की। भृत्मित त्वराम কোন অধিকার নাই, তথাপি বিবাহের সাক্ষীর জন্য তাহার অগ্নি চাই। তাহাতে তাহার অমন্ত্রক হবি দান করিতে হয়। আমাদের মধ্যে অগ্নি দেবতার যে এত আধিপত্য, আমি পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। বালককাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে, শালগ্রাম শিলা

भा रहेरल जामारमत रकान कांक रह ना। विवाहां कि कपूर्कातन শালগ্রাম, পূজা পার্কণে শালগ্রাম, শালগ্রাম আমাদের গৃহদেবতা। সর্ববত্র শালগ্রাম দেখিয়া তাহারই একাধিপতা মনে করিতাম। শালগ্রাম ও কালী তুর্গাপূজা পরিত্যাগ করিয়াই মনে করিয়াছিলাম যে, আমরা পোত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু এখন দেখি অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি এমন অনেক পুতৃল আছেন, ইহাঁদের হাত পা শরীর নাই, তথাপি ইহাঁরা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ। ইহাঁদের শক্তি সকলেই অমুভব করিতেছে। বৈদিকদিগের এই বিখাস যে, ইহাঁদিগকে তৃষ্ট করিতে না পারিলে, অতিরৃষ্টি অনারৃষ্টিতে, সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে, বায়ুর প্রবল ঘূর্ণায়মান কড়ে স্ঠি উচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ইহাঁদের তৃষ্টিতেই জগতের তৃষ্টি। ইহাঁদের কোপেতে জগতের বিনাশ। অতএব বেদেতে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য আরাধ্য দেবতা হইয়াছেন। কালী, তুর্গা, রাম, কৃষ্ণ, ইহাঁরা সব তন্ত্র পুরাণের আধুনিক দেবতা। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য, ইহারা বেদের পুরাতন দেবতা এবং ইহাঁদের লইয়াই যাগ যজ্ঞের মহা আড়ম্বর। অতএব কর্ম্মকাণ্ডের পোষক যে বেদ, তাহা ছারা ত্রক্ষোপাসনা প্রচারের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল। এখন আমরা বেদ পরিত্যাগ করিয়া বেদসন্মাসী গৃহস্থ হইলাম। আমাদের গৃহ-কর্ম্মেতেও বেদবিহিত অগ্নির আর আধিপত্য রহিল না। কিন্তু পূर्ववकात जन्मवानी अधिता मर्ववजाशी मन्नामी इटेरजन। जाँशात्रा যাগ যজ্ঞ ত্যাগ করিয়া আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না, জ্ঞানের বিরোধী এই যাগ যজের আড়ম্বরে বিরক্ত এবং মুক্তির ইচ্ছুক হইয়া একেবারে বনে চলিয়া গেলেন। অরণ্যের মধ্যে যাইয়া পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় যে ব্রহ্ম, তাঁহাতেই যুক্ত হইলেন। ইন্দ্রিয়-গোচর যে দেবতা, তাহার উপাসনা হইতে বিরত হইলেন। উপনিষ্ৎ সেই অরণ্যের উপনিষ্ৎ। অরণ্যেতেই তাহার প্রণয়ন,

অরণ্যেতেই তাহার উপদেশ, অরণ্যেতেই তাহার শিক্ষা। গৃহেতে ইহার পঠি পর্যান্ত নিষেধ। আমরা প্রথমেই এই উপনিষৎ পাইয়াছিলাম।

কিছ প্রাচীন ঋষিদেরও আত্মা যে, কেবল এই অগ্নি বায়ু প্রভৃতি পরিমিত দেবতার যাগ যজ্ঞ করিয়াই সম্ভূষ্ট ছিল. তাহাও নয়। ভাঁহাদের মধ্যেও জিজ্ঞাসা হইল যে, এই দেবতারা কোথা **ছইতে আইলেন** ? তাঁহাদের মধ্যে স্ঠির প্রহেলিকা লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। ভাঁহারা বলিলেন, "কে ঠিক্ জানে, কোথা হইতে এই বিচিত্তে সৃষ্টি ? কেবা এখানে বলিয়াছে যে. কোথা হইতে এই সকল জন্মিয়াছে ? দেবতারা এই স্প্রির পরে জন্মিয়া-ছেন. তবে কে জানে যাঁহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। "কো অন্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুতআজাত। কুত ইয়ং বিস্প্তিঃ। অর্বাদেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব"॥ ঋষিরা যখন এই স্প্রির নিগৃঢ় তম্ব কিছুই জানিতে পারিলেন না, যখন डाँशत्रा भाखिरीन रहेग्रा विषाप-अक्षकात्त्र मूरुमान रहेत्वन, उथन তাঁহারা স্তব্ধ হইয়া একাগ্রমনে জ্ঞানময় তপঃসাধনে রত হইলেন। তখন দেব দেব পরম দেবতা সেই একাগ্রমনা স্থিরবৃদ্ধি ঋষিদিগের নির্মাল হৃদয়ে আপনি আবিভূতি হইয়া মন ও বৃদ্ধির অতীত সত্যের আলোক প্রকাশ করিলেন, ইহাতে ঋষিরা জ্ঞানতৃপ্ত ও প্রহুষ্ট হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, কোথা হইতে এই স্বষ্টি এবং কে এই স্বষ্টি রচনা করিয়াছেন। তখন তাঁহারা উৎসাহ সহকারে ঋয়েদের এই মন্ত্র ব্যক্ত করিলেন। স্প্রির পূর্বের "মৃত্যু অমৃত তখন কিছুই ছিল না। রাত্রির সহিত দিনও ছিল না, প্রজ্ঞানও ছিল না। তখন স্বীয় শক্তির সহিত আবাত-প্রাণিত সেই এক জাগ্রৎ ছিলেন। তাঁহা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, এই বর্ত্তমান জগৎ ছিল না। "মৃত্যু-রাদীদমূতং নতর্হি ন রাত্র্যা অহু আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং

अध्या जलकः जन्माकाश्यम शतः किः ह नाम ॥" (य (य श्राविता তপ-প্রভাবে দেব-প্রসাদে বন্ধকে জানিয়াছিলেন, তাঁহারাই এই প্রকারে তাঁহার সত্য বলিয়া গিয়াছেন। যিনি আত্মদাতা, বলদাতা, ষাঁহার বিধানকে বিশ্বসংসার উপাসনা করে, দেবতারাও যাঁহার বিধানকে উপাসনা করেন; অমৃত ঘাঁছার ছায়া, মৃত্যু ঘাঁছার ছায়া, তাঁহাকে ভিন্ন আর কোন দেবতাকে আমরা হবি দান করিব। "য আত্মদা বলদা যস্ত বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্ত দেবাঃ। यস্য-চ্ছায়াহমূতং যস্ত মৃত্যুঃ কল্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"। তাঁহাকে তোমরা জানিলে না. যিনি এই সমুদায় স্প্রি করিয়াছেন, সেই অশুকে জানিলে না, যিনি তোমাদের অন্তরে রহিয়াছেন। কেমন করিয়াই বা ইহাঁরা জানিবেন, যখন অজ্ঞান-নীহারের দারা ও রুণা জল্পনা দারা প্রাবৃত হইয়া, ইন্দ্রিয় স্বথে তৃপ্ত হইয়া এবং যজের মল্লে অনুশাসিত হইয়া ইহাঁরা সকলে বিচরণ করিতেছেন। "নতং বিদাথ যইমা জজানান্তৎ যুত্মাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রার্তা জল্পা চাত্ম তৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি। দেখ, প্রাচীন ঋক্ ও যজুর্বেদেতে ত্রন্ধ-জিজাসা, ব্রহ্মজান, ব্রহ্মের তত্ত্ব কেমন উচ্ছলরূপে দীপ্তি পাইতেছে। चार्क्या (य, उपनिषदानत (य प्रकल भशावाका, जाश (प्रहे धातीन বেদেরই মহাবাক্য---সেই সকল বাক্যেতেই উপনিষদের মহত্ত হই-য়াছে। উপনিষদে যে আছে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং বৃদ্ধা", উপনিষদে যে আছে "দ্বাস্থপর্ণা সমুজা সথায়া"—এ সকলি ঋথেদের বাক্য— খাথেদ হইতে উপনিষদে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। বেদের যদি আর সকলি লোপ হয়, তবু এই সকল সত্য বাক্যের কথন লোপ হইবে না। এই সভ্যের স্রোত প্রবাহিত হইয়া উপনিষদের ঋষিদের জীবনকে প্লাবিত, পবিত্র ও উন্নত করিল। তাঁহাদের শীবন এই সকল সত্যে সংগঠিত হইল। তাঁহার। ইহা হইতে অমৃতের আস্বাদ পাইলেন এবং মুক্তির পথে অগ্রসর হইলেন।

তাঁহারা এই সকল সত্যের প্রভাবে মুক্ত হৃদয়ে বলিলেন—"বেদাছ মেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্গং তমসং পরস্তাৎ। ছমেব বিদিঘাতি মৃত্যুমেতি নাখ্যঃ পদ্বা বিদ্যাতেহরনায়"॥ আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্দ্মর মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; সাধক কেবল তাঁহাকেই জ্যানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তন্তিম মুক্তি প্রাপ্তির আর অশুপথ নাই"। আমি জ্যানিলাম যে, ইহাই পরা বিদ্যা এবং এই পরা বিদ্যার বিষয় একমেবাদিতীয়ং একা।

## উনবিংশ পরিচ্ছেদ i

আমি কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, আমাদের হাউস কার-ঠাকুর কোম্পানি টল্মল্ করিতেছে। হুণ্ডী আসিতেছে, তাহা পরিশোধ করিবার টাকা সহজে জুটিতেছে না। অনেক চেফীয়, অনেক কফে. প্রতিদিন টাকা যোগাইতে হইত। এমন করিয়া আর কতদিন চলে। এই সময়ে এক দিন একটা ত্রিশ হাজার টাকার হুত্তী আসিল। সে টাকা আর দিতে পারা যাইতেছে না। সে দিন मक्षा रहेन, টাকা জুটিল না। হুগুডিয়ালা টাকা না পাইয়া হুগু লইয়া ফিরিয়া গেল। কার-ঠাকুর কোম্পানির হাউদের সম্ভ্রম চলিয়া গেল--- আফিসের দরজা সকল বন্ধ হইল। ১৭৬৯ শকের ফাল্পন মাসে কার-ঠাকুর কোম্পানির বাণিজ্য ব্যবসায় পতন হইল। তথন আমার বয়স ৩০ বংসর। প্রধান কর্মচারী ডি, এম, গর্ডন সাহেবের প্রামর্শে সমস্ত পাওনাদারদিগকে ডাকিয়া একটা সভা করা গেল। ব্যবসায় পতনের তিন দিবস পরে হাউসের তৃতীয় তল গৃহে উহাঁরা সকলে সমবেত হইলেন। ডি, এম, গর্ডন আমাদের দেনা পাওনার একটা হিসাব প্রস্তুত করিয়া এই সভাতে উপস্থিত कतिलान। त्मरे हिमारव (मथान रुरेल (य, आमारमत राजरमत মোট দেনা এক কোটি টাকা—পাওনা সোত্তর লক্ষ টাকা—ত্রিশ লক্ষ টাকার অসংস্থান। তিনি সভার সম্মুখে বলিলেন যে, "হাউ त्मत्र अधिकातीता आपनात आपनात नित्कत (य किं कृ मम्पिखि आर्ड) তাহাও ইহাতে দিয়া ইহার অসংস্থান পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছেন। এই হাউসের পাওনা ও সম্পত্তি এবং ইহাঁদের জমীদারীর সত্রু সকলি আপনারদের অধীনে আনিয়া আপন আপন পাওনা পরিশোধ করুন; কিন্তু একটি টুফ-সম্পত্তি আছে, তাহাতে তাঁহারা অধিকারী

নহেন, কেবল সেই সম্পত্তির উপরে আপনারা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না"। গর্ডন এইরূপ বক্তৃতা করিতেছেন, আমি গিরীন্দ্র নাথকে বলিলাম--- "গর্ডন সাহেব পাওনাদারদিগকে ভয় দেখাইতেছেন যে, আমাদের টুফ্ট-সম্পত্তিতে কেছ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। এ সময় আমাদের নিজে অগ্রসর হইয়া বলা উচিত, যদিও আমাদের দেনার দায়ে টফ-সম্পত্তি কেহ হস্তান্তর করিতে পারেন না, তথাপি আমরা এই টুফ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া ঋণ পরিশোধের জন্ম ইহাও ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। যাহাতে আমরা পিতৃ-ঋণ হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারি দেই পথই অবলম্বন করা শ্রের। যদি অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রেয় করিয়া ঋণ পরিশোধ না হয়. তবে ট্রফ-সম্পত্তিও বিক্রয় করিতে হইবে"। এদিকে পাওনাদারেরা কতকগুলা সম্পত্তির উপরে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই শুনিয়া বড় সম্ভুক্ত হইতেছেন না। কিন্তু যথন তাঁহারা অনতি-বিলম্বেই শুনিলেন যে, কোন আইন আদালতের মুখাপেকা না করিয়া আমরা স্বেচ্ছাক্রমে অকাতরে টফ্ট-সম্পত্তির সহিত আমাদের সকল সম্পত্তিই তাঁহাদের হস্তে দিতে প্রস্তুত আছি, তখন তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। দেখিলাম, আমাদের এই প্রস্তাব শুনিয়া অনেক সহাদয় মহাজনের চকু হইতে অশ্রুপাত হইল। আমাদের এই আসন্ন বিপদ দেখিয়া তাঁহারাও বিষয় হইলেন। তাঁহারা দেখি-লেন যে, এই হাউদের উত্থান ও পতনে আমাদের কোন হস্ত নাই। আমরা নির্দোষ ও নিরীহ। আমাদের মস্তকে এই অল্প বয়সে এই দারুণ বিপদ পড়িল। আজ আমাদের এই ঐশর্য্য বিভব, কাল আর ইহার কিছুই আমাদের থাকিবে না, ইহাই ভাবিয়া তাঁহারা দয়ার্দ্র হইলেন। কোথায় তাঁহাদের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া ক্রন্ধ इन्रेतन, ना, ठाँशाता प्राप्त कपग्न इहेलन। এই সময়ে ठाँशापन হাদয়ে কোথা হইতে দয়া আইল? তিনিই ইহাঁদের মনে দয়া ত্রেরণ করিলেন যিনি আমার চিরজীবন স্থা। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, যখন, ইহাঁরা সকলি ছাড়িয়া দিলেন, তথন ইহাঁদের সম্পত্তি হইতে ভরণ পোষণের জন্ম ইহাঁরা প্রতি বৎসর ২৫০০০ পাঁচিশ হাজার টাকা করিয়া পাইবেন। দেনাদার পাওনাদার-দিশের মধ্যে এইরূপে একটা সন্তাব রহিয়া গেল। কেহ আর তথন আপনার পাওনার জন্ম আদালতে নালিশ আনিলেন না। আমাদের সকল সম্পত্তি তাঁহারা আপন হাতে গ্রহণ করিলেন এবং সেই বিষয় চালাইবার জন্ম তাঁহাদের মধ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি কমিটি সংগঠিত করিলেন। সেই কমিটির একজন সম্পাদক হইলেন, তাঁহার বেতন এক হাজার টাকা হইল। তাঁহার জ্বীনে আরপ্ত কর্ম্মচারী থাকিল। এখন হইতে কার-ঠাকুর কোম্পানী "ইন্লিকুইডেশন" নামে তাঁহাদের কার্য্য চলিতে লাগিল।

আমাদের সকল সম্পত্তির উপরে পাওনাদারের। আপন কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন। আমরা ছুই ভাই বাড়ী চলিলাম। গাড়ীতে যাইতে যাইতে আমি গিরীন্দ্র নাথকে বলিলাম— "আমরা তো বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া সকলি দিলাম"। তিনি বলিলেন—হাঁ, এখন লোকে জামুক, আমাদের জগ্র আমরা কিছুই রাখি নাই—তাহারা বলুক যে, ইহাঁরা সকল ধন দিলেন, "সর্ববেদসং দদেন"। আমি বলিলাম যে, "লোকে বলিলে কি হইবে? আদালত তো শুনিবে না। আদালতে যে কেহ একজন নালিশ করিলেই আমাদের শপথ করিয়া বলিতে হইবে যে, আমরা সকলি দিলাম, আমাদের আর কিছুই নাই। নতুবা আদালত আমাদিগকে ছাড়িবে না। কিন্তু যাবৎ অঙ্গে একটি চীর পর্যান্ত, খাকিবে, তাবৎ রাজঘারে দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া বলিতে পারিব না যে, সব দিলাম।—এমনি সকলি দিব, কিন্তু শপথ করিতে পারিব

না। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম আমাদিগকে রক্ষা করুন। যেন ইন্সল্বেণ্ট আইনে আমাকে মন্তক দিতে না হয়। এই সকল কথা বার্ত্তায় আমরা বাড়ী পঁছছিলাম।

আমি যা চাই তাই হইল—বিষয় সম্পত্তি সকলি হাত হইতে চলিয়া গেল। যেমন আমার মনে বিষয়ের অভিলাষ নাই, তেমনি বিষয়ও নাই, বেস মিলে গেল—

> دران هوا که جز برق اندر طلب نباشد گر خرمنے بسوزد چندے عجب نباشد

"সেই অভিলাষে, বিদ্যুতের প্রার্থনা ছাড়া আর কোন প্রার্থনা না থাকুক—যদি বিদ্যাৎ পড়িয়া ধনধান্ত জলিয়া যায়, তবে সে বড় আশ্চর্য্য নছে।" বিদ্যাৎ পড়ুক, বিদ্যাৎ পড়ুক, বলিতে বলিতে যদি ৰিদ্যাৎ পড়িয়া সব জলিয়া যায়, তবে তাহাতে আৰু আৰুৰ্না কি 🤊 আমি বলি যে, "হে ঈশর আমি তোমা ছাড়া আর কিছু চাই না।" তিনি প্রসন্ন হইয়া এ প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ করিয়া আমার নিকটে প্রকাশ হইলেন এবং আর সব কাড়িয়া লইলেন। "ত্নুমড়ীকি ঠুডিডয়া ময়েস্সর নহী কে চিবাকে পানি পিয়ু"। যাহা প্রার্থনাতে ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়া এখন কার্য্যে পরিণত হইল। সে শাশানের সেই এক দিন, আর অদ্যকার এই আর এক দিন। আমি আর এক সোপানে উঠিলাম। চাকরের ভিড কমাইয়া দিলাম, গাড়ি যোড়া সব নিলামে দিলাম-খাওয়া পরা খুব পরিমিত করিলাম-ঘরে থাকিয়া সন্মাসী হইলাম। কল্য কি খাইব, কি পরিব, তাহার আর ভাবনা নাই। কাল এ বাডীতে থাকিব, কি, এ বাড়ী ছাডিতে হইবে, তাহার ভাবনা নাই। একেবারে নিকাম হইলাম। নিকাম পরুষের যে স্থুখ ও শাস্তি, তাহা উপনিষদে পড়িয়াছিলাম, এখন 🖏 তাহা জীবনে ভোগ করিলাম। চন্দ্র যেমন রাজ হইতে মুক্ত হয়, আমার আত্মা তেমনি বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোককে অনুভব

করিল। "হে ঈশ্বর অতুল ঐশর্য্যের মধ্যে তোমাকে না পাইয়া প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়াছিল—এখন তোমাকে পাইয়া আমি সব পাইয়াছি"।

এই সময়ে আমি সকালে তুই প্রহর পর্যান্ত গভীর দর্শন শান্তের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম। চুই প্রহরের পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেদ, বেদান্ত, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনায় ও বাঙ্গালা ভাষার ঝথেদের অমুবাদে নিযুক্ত থাকিতাম। সন্ধ্যার সময় ছাদের উপর প্রশস্ত কম্বল পাতিয়া বসিতাম। সেখানে আমার কাছে বসিরা ত্রন্ধ-জিজ্ঞান্থ ত্রান্দোরা, ধর্ম্ম-জিজ্ঞান্থ সাধুরা নানা শান্তের আলোচনা কবিতেন। এই আলোচনাতে কখন কখন রাত্রি চুই প্রহরও অতিবাহিত হইরা যাইত। সেই সময় তত্ত্বোধিনী পত্রি-কার প্রবন্ধ সকলও পরিদর্শন করিতাম। হাউস পতনের তিন চারি মাস পরে গিরীক্র নাথ এক দিন আমাকে বলিলেন যে, "এত দিন চলিয়া গেল কিন্তু ঋণের তো কিছুই পরিশোধ হয় না। কেবল সাহেবেরা বদিয়া মাহিয়ানা খাইতেছে। এ প্রকার ব্যবস্থাতে ঋণ যে পরিশোধ হইবে, তাহা তো আশা করা যায় না। এরূপ করিয়া চলিলে আমাদের ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়াও ঋণ হইতে নিম্নতি পাইতে পারিব না। অতএব আমি পাওনাদারদের কমিটিতে এই প্রস্তাব করিতে চাই যে, যদি তাঁহারা সমুদায় কার্য্যের ভার আমাদের হাতে দেন, তবে আমরা আপনারা চেটা করিয়া অল্ল বায়ে অনতি-দীর্ঘকালে ঋণ পরিশোধের একটা উপায় করিতে পারি''। আমি বলিলাম যে, এ তো বড় উৎকৃষ্ট প্রস্তাব। পরে আমরা পাওনাদারদিগের সভাতে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। ুতাঁহারা আহ্লাদ পূর্ববক বিশ্বস্ত চিত্তে ইহাতে সম্মত হইলেন🍌 তাহার পরে কাজ কর্ম্ম চালাইবার ভার আমরা নিজে গ্রহণ করিয়া আমাদের বাড়ীতেই আফিস উঠাইয়া আনিলাম এবং সেই আপিসে এক জন সাহেব ও এক জন কেরাণী নিযুক্ত করিলাম। এখন আমাদের বাড়ীতে বসিয়াই কার-ঠাকুর কোম্পানীর যুড়ীর লক্ গুটাইতে লাগিলাম। মধ্য পথে এখন ভাহা না ছিড়িলে হয়।

## বিংশ পরিচ্ছেদ।

চারি জন ছাত্রকে যে বেদ সংগ্রহ ও বেদ শিক্ষার জন্য কাশীতে পাঠান হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য উপনিষদের মধ্যে কঠ, প্রশ্ন, মৃণ্ডুক, ছান্দোগ্যা, তলবকার, শেতাখতর, বাজসনেয়া সংহিতোপনিষৎ ও বৃহদারণ্যকের কিয়দংশ; বেদাঙ্গের মধ্যে নিরুক্ত ও ছন্দ; বেদান্ত দর্শন বিষয়ে সচীক সূত্রভাষ্য, বেদান্তপরিভাষা, বেদাস্তসার, অধিকরণমালা, সিদ্ধাস্তলেশ, পঞ্চদশী ও সটীক গীতা-ভাষ্য; কর্ম্ম মীমাংসার মধ্যে তত্তকৌমুদী অধ্যয়ন করিয়া আমার সঙ্গে কলিকাতায় ফিরিয়া আইলেন। অপর তিন জনের মধ্যে ঋষেদীয় ছাত্র শ্রীযুক্ত রমা নাথ ভট্টাচার্য্যের ঋথেদ সংহিতার সপ্তমান্টকের তৃতীয় অধ্যায় ও তাহার ভাষ্যের প্রথমান্টকের ষষ্ঠাধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। যজুর্বেনীয় ছাত্র শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্যের মাধ্যন্দিন সংহিতার একত্রিংশৎ অধ্যায়, তৈত্তিরীয় সংহিতার দিতীয় অধ্যায়, কাণুভাষ্যের পূর্ববার্দ্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায় এবং তাহার উত্তরার্দ্ধের পঞ্চবিংশতি অধাায় শিক্ষা হইয়াছে। সামবেদীয় ছাত্র শ্রীযুক্ত তারক নাথ ভট্টাচার্য্যের সামবেদ বিষয়ে বেয়গানের ষট্-ত্রিংশৎ সাম, আরণ্যগানের চতুর্থ প্রপাঠক, উহগানের সপ্তমার্দ্ধ ও উত্তর ভাষ্যের ষষ্ঠ খণ্ডের তৃতীয় সূক্ত-ভাষ্য এবং কর্ম্মমীমাংসা ; দর্শন বিষয়ে শাস্ত্র দীপিকার জাতি খণ্ডন পর্য্যন্ত অধ্যয়ন হইয়াছে। ইহাঁ-দিগের মধ্যে আনন্দ চন্দ্রকে শান্তে ব্যুৎপন্ন এবং শ্রন্ধাবান ও নিষ্ঠা-বান দেখিয়া বেদান্তবাগীশ উপাধি দিয়া ব্রাক্ষসমাব্দের উপাচার্য্য পদে নিযুক্ত করিলাম। এখন বেদ আলোচনা করিয়া আমার আরও বোধ হইল, ঋষিরা যে, কেবল প্রকৃত চন্ত্র, সূর্য্য, ব্যুগু, অ্মিকে উপাদনা করিতেন তাহাও নহে। তাঁহারা সেই এক

প্রমেশ্বকেই অগ্নি বায়ুরূপে বহুপ্রকারে উপাসনা করিতেন। তাই ঝাথেদে দেখা যায়—"একং দদিপ্রাবহুধাবদন্তাগ্নিং যমং মাতরি-শানমান্ত:''। ঋষিরা দেই এক প্রমেশ্রকে অগ্নি, যম. বায়ুরূপে বহুপ্রকারে বলেন। যজুর্বেবদেও আছে— ত্র উছেব সর্বে দেবাঃ"। ইনিই সকল দেবতা। এই ু্রুবাক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঋথেদ অমুবাদের ভূমিকাতে বলিয়াছিলাম যে "সূর্য্যের অন্তর্গামী যে কোন পুরুষ, তিনি সূর্য্যদেবতা। বায়ুর অন্তর্গামী যে কোন পুরুষ, তিনি বায়ুদেবতা। অগ্নির অন্তর্যামী যে কোন পুরুষ, তিনি অগ্নিদেনতা; ইহাতে বৈদিকেরা বাফ জড় সূর্য্য প্রভৃতিকে উপাসনা করেন না, কিন্তু তাহার অন্তর্যামী যে চৈতত্ত পুরুষ তাঁহারই উপাসনা করেন"। তন্ত্র পুরাণের দেবতা, আর বেদের দেবতা, ইহাঁদের অনেক প্রভেদ। কিন্তু এদেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে এ ভেদ জ্ঞান নাই। ইহাদের বিশাস যে, বেদের মধ্যেই কালী, ছুর্গা পূজার বিধি আছে। এই সকল ভ্রম দূরীকরণের জন্য এবং আমাদের পূর্ববকালের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের ক্রম-অভিব্যক্তি জানিবার জন্য কাশীর একজন পণ্ডিতের সাহায্যে আমি ঋর্থেদ অনুবাদে প্রবৃত হইলাম। ঋর্থেদের পূর্ববার্দ্ধ-মূল সভায় সংগৃহীত হইয়াছে এবং ভাষ্য যে পর্য্যস্ত পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আপাততঃ বেদ-অমুবাদ নির্বাহ হইতে থাকিবে। কিন্তু এ প্রকাণ্ড কাণ্ড। ইহার সংহিতাতেই দশ সহস্রেরও অধিক শ্লোক। আমি যে, ইহা সমাপ্ত করিতে পারিব, তাহার কোন আশা নাই। তথাপি সাধ্যমত যাহা পারি, তাহাই অমুবাদ করিয়া তম্ব-বোধিনা পত্রিকাতে মুদ্রিত করিতে লাগিলাম।

এত দিন আব্দ সমাজের এক্ষোপাসনাতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রম। আনন্দরপমনৃতং যদিভাতি"। এই ছুই মহাবাক্য ছিল। ইহা অপূর্ণ ছিল। এখন তাহাতে "শান্তং শিবমদৈতং" যোগ হওয়ায় তাহা পূর্ণ হইল। সমাজের উপাসনা প্রণালী প্রথম প্রবর্তিত হইবার তিন বৎসর পরে ১৭৭০ শকে আমি তাহাতে "শান্তং শিব-মদৈতং" যোগ করিয়া দিই। যিনি আত্মার অন্তর্যামী ব্রহ্ম এবং তাহাতে নিয়ত জ্ঞানধর্ম্ম প্রেরণ করিতেছেন তিনি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করি। যথন সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে এই অসীম আকাশস্থিত জগতের শোভা সোন্দর্য্যের মধ্যে দেখি, তথন দেখি যে, আনন্দর্যপম্মতং যদিভাতি, তিনি আনন্দর্যপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। "স্বাহাভ্যন্তরোহজ্ঞঃ"। সেই জন্ম বিহীন পরমাত্মা বাহিরেও আছেন, অন্তরেও আছেন। আবার তিনি "অনন্তর্যমবাহ্যং। নিত্যমেবাত্মসংস্থং।" তিনি জন্তরে বাহিরে থাকিয়াও আপনাতে আপনি আছেন এবং আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন যে, জ্ঞান ধর্ম্মে, প্রেম মঙ্গলে সকলে উন্নত হউক—তিনি "শান্তং শিবমদ্বতং"।

সাধকদিগের এই তিন স্থানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে।
অন্তরে তাঁহাকে দেখিবেন, বাহিরে তাঁহাকে দেখিবেন এবং আপনাতে আপনি যে আছেন, সেই ব্রহ্মপুরে তাঁহাকে দেখিবেন। যথন
তাঁহাকে অন্তরে আমার আজাতে দেখি, তথন বলি—"তুমি অন্তরতর
অন্তরতম, তুমি আমার পিতা, তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার স্থা"।
যথন তাঁহাকে বাহিরে দেখি, তথন বলি—"তব রাজ সিংহাসন
অসীম আকাশে," যথন তাঁহাকে তাঁহার আপনাতে দেখি.—তাঁহার
স্বীয় ধামে সেই প্রম সত্যকে দেখি, তখন বলি—"তুমি শান্তং শিবমহৈতং" তুমি শান্তভাবে আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছে।

আমরা একই সময়ে সব ভাবিয়া উঠিতে পারি না। কথনো তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তরে ভাবি, কখনো তাঁহাকে আমরু! আমাদের বাহিরে ভাবি, কখনো ভাবি যে, তিনি আপনাতে আপনি বহিয়াছেন। কিন্তু একই সময়ে সেই অবাতপ্রাণিত নিতা জাগ্রত পুরুষ আপনাতে আপনি শান্তভাবে অবস্থিতি করিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন, আমাদের অন্তরে জ্ঞানধর্ম প্রেরণ করিতেছেন। দেত এবং বহিজ্জগতে জীবের কাম্যবস্ত-সকল বিধান করিতেছেন। ''তাঁর যুগ যুগ একোবেশ''। কে করিবে তাঁহার অপার মহিমা বর্ণন। ''করিতে যাঁহার স্তুতি, অবসন্ধ হয় শ্রুণিভি, শ্রুতি দরশন''। তাঁহার প্রসাদে আমার এখন এই বিশাস জন্মিয়াছে যে, যে যোগী সেই একই সময়ে তাঁহার এই ত্রিছা দেখিতে পান—দেখিতে পান বে, তিনি আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের অন্তরে আছেন, আপনাতে আপনি থাকিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন, তিনি পরম যোগী। তিনি তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিয়া আপনার প্রাণ, মন, প্রীতি, ভক্তি, সকলি তাঁহাতে অর্পণ করেন এবং অপরাজিত চিত্তে তাঁহার শাসন বহন করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করেন। তিনিই ব্রক্ষোপাসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

### একবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে ১৭৭০ শকের আখিন মাসে কতকগুলি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া আমি দামোদর নদীতে বেড়াইতে যাই। সাত দিন সেই দামোদরের বাঁক খুরিয়া খুরিয়া এক দিন বেলা চারিটার সময় তাহার ভীরের একটা চডায় নৌকা লাগাইলাম। সেখানে গিয়া ভনিলাম যে, বৰ্দ্ধমান ইহার খুব নিকটে, ছুই ক্রোশ দুরে। অমনি আমার বৰ্দ্ধমান দেখিতে কোতৃহল হইল। আমি তৎক্ষণাৎ সেই নৌকা হইতে নামিয়া ছুই ক্রোশ চড়া ভাঙ্গিয়া বৰ্দ্ধমান চলিলাম। রাজ নারায়ণ বস্তু আর তুই এক জন আমার সঙ্গে। সহরে পঁছছিলাম, তখন সন্ধ্যার দীপ ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে, জ্বলিতেছে। আমরা ইতন্ততঃ বেড়াইয়া বেড়াইয়া সহর দেখিলাম, বাজার দেখিলাম, রাজবাড়ী দেখিলাম। রাজবাড়ীর মধ্যে বাতির আলোকে আলো-কিত একটা ঘরে রাজা যেন বসিয়া আছেন, শাশীর বাহির হইতে আমাদের এমনি বোধ হইল। আমাদের কোতৃহল পূর্ণ করিয়া আবার দামোদরের সেই চড়া ভূমি দিয়া নৌকাতে ফিরিয়া আসি-লাম। তথন রাত্রি অনেক হইয়াছে। রাজ নারায়ণ বাবু এত পর্যটন বোধ হয় কখনো করেন নাই। আমাদের সঙ্গে তিনি আর চলিয়া উঠিতে পারেন না। অনেক কটে নৌকায় ফিরিয়া আদিয়া তিনি শুইরা পড়িলেন; দেখি, তাঁহার জ্বর হইয়াছে। পর দিন বেলা প্রথম প্রহরে তরুণ সূর্য্য-রশ্মি-বিধোত সেই দামোদরের পুণ্য-স্রোতে স্নান করিয়া নীল পট্ট-বস্ত্র পরিধান করিলাম এবং নিয়মিত উপাসনা করিয়া পবিত্র হইলাম। এমন সময়ে দেখি, সেই চড়া ভাক্সিয়া এক খানা স্থন্দর ফিটেন গাড়ী চারিদিকে বালুর ফের্ব তুলিয়া আদিতেছে। যেখানে উট্টের পথ সেখানে কি ভাল গাড়ি

চলিতে পারে, না ঘোড়া দৌড়িতে পারে ? আমি বুঝিতে পারি-তেছি না যে, এমন স্থান দিয়া ইহারা কোথায় যাইতেছে। দেখি যে. দে গাড়ি আমার বোটের সম্মুখে দাঁড়াইল। কোঁচ বাক্স হইতে এক জন লাফাইয়া পডিল, সে আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। আমি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি চাও ? সে যোড করে আমাকে বলিল যে, "বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ আপ-নার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া এই গাড়ি পাঠাইয়া-ছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করুন'। আমি বলিলাম, এখন আমি নদী, বন, পাহাড়, পর্ববত দেখিতে বাহির হইয়াছি: এখন আমি কোথায় রাজদর্শন করিতে যাইব ? আমি এই নদী দিয়া আসিয়াছি, এই নদী দিয়াই ফিরিয়া যাইব। আমি আর ডাঙ্গায় উঠিব না। সে বলিল যে, ''আমি আপনাকে লইয়া যাইতে না পারিলে মহারাজের কাছে অত্যন্ত অপরাধী হইব। আপনি আমার প্রতি সদয় হউন। একবার রাজাকে দর্শন দিন। আপনার প্রতি তাঁহার অনুরাগ দেখিলে আপনি অবশূই পরিতৃপ্ত হইবেন। আমি আপনাকে না লইয়া, যাইব না"। তাৰ এত কাতরতা ও মিনতি দেখিয়া আমি যাইতে স্বীকার করিলাম । আমি ভোজন করিয়া ছুই প্রহরের পর বর্দ্ধমানে চলিলাম, যখন পঁত্তিলাম, তখন বেলা অবসান হইয়াছে। নানা উপকরণে স্তম্ভিত একটি বাসস্থান আমার জন্ম নির্দারিত হইয়া রহিয়াছে। সেখানে রাজার প্রধান প্রধান অমাত্যেরা আমাকে ঘেরিয়া বসিল, তাঁর গোবিন্দ বাঁড়ুর্য্যে, কীর্ত্তি চাটুর্য্যে সকলেই আমার কাছে হাজির। আমার বাসা হইতে রাজবাড়া পর্যান্ত, আমি কি করিতেছি, কি বলিতেছি, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই সংবাদ লইবার জন্ম, ডাক বসিয়া গেল। পর দিন প্রাতে তিন চীরি খানা গরুর গাড়ি করিয়া চাল, ডাল, ময়দা, সূজী প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী আমার বাসাতে আসিয়া উপস্থিত। আমি লোকদের

किछोत्रा कतिलाभ रय, এত किनिन्न (कन? তाहाता विलल रय, রাজগুরুর জন্ম যে সিধা নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সিধা আপনাকে মহারাজ পাঠাইয়াছেন। তাহার পরে তুই প্রহরের সময় জুডি আসিয়া আমার দরজায় দাঁডাইল। আমি সেই গাডীতে চডিয়া রাজ বাডীতে চলিয়া গেলাম। রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি আমাকে বহু সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তথন তিনি বিলিয়ার্চ খেলিতেছেন, সকলেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমিও তাঁহার বিলিয়ার্ড খেলার আমোদে যোগ দিলাম। তিনি আমাকে ধরিয়া একটা উচ্চ আসনে বসাইয়া দিলেন। তাঁহার নম্রতা বিনয় ও অন্যুরাগ দেখিয়া আমারও অন্যুরাগ তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। আমার সহিত এই প্রকারে তাঁহার সন্মিলন হইল এবং ক্রমে ত্রান্ধর্মে তাঁহার উৎসাহ বাডিতে লাগিল। তিনি আমার পরামর্শে রাজ বাড়ীর মধ্যে ত্রাক্ষ সমাজ ত্থাপন করিলেন। এই ব্রাহ্ম সমাজের বেদীর কার্যোর এবং ব্রাহ্মধর্মে রাজাকে উপ-**দেশ দিবার জন্ম আমি শ্রামাচ**রণ ভট্রচার্যনেক এবং তারক নাথ ভট্টাচার্ন্যকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিলাম। ইহার পর আমি সর্ব্রদাই বর্দ্ধমানে গিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতাম এবং তাঁহার সহিত ধর্মালোচনা করিতাম। তিনিও আমাকে পাইয়া অত্যন্ত সম্বন্ত **হইতেন। তাঁহার জন্মোৎসবে**, তাঁহার বনভোজনে যখন যে উপলক্ষে সেখানে যাইতাম. আমার সঙ্গে তাঁহার ত্রন্ধোপাসনা হইতই হইত। তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিও ছিল, শ্রদ্ধাও ছিল। এক রাত্রিতে ব্রক্ষো-পাসনার সময়ে তিনি বক্তৃতা করিলেন—"আমি কি অকৃতজ্ঞ! তিনি আমাকে এত সম্পদ দিয়াছেন, আমি তাহার জন্ম তাঁহার কাছে যথোচিত কৃতজ্ঞ হই না, তাঁহাকে স্মরণ করি না। কিন্তু কত কত দীন দরিদ্র তাঁহার নিকট হইতে অতি অল্প পাইয়াও তাঁহাঁর কাছে কতই কৃতজ্ঞ হয় তাঁহাকে পূজা করে আমি কি অকৃতজ্ঞ!

कि अध्य!" এই विनिया कन्मन कतिए लागिलन। এक पिन তিনি আমাকে তাঁহার অন্তঃপুরেই লইয়া গেলেন। সেখানে একটি পুন্ধরিণী আছে, আমাকে তাহা দেখাইয়া বলিলেন, "আমরা এইখানে বসিয়া মাছ ধরি"। উপরে দোতালায় লইয়া গেলেন—দেখি, দেখানে জারির মছ্নদ্ পাতা বিবাহের ্রাড়ীর সজ্জার মত সব সাজান। তিনি বলিলেন "এইখানে আমরা বসি।" আর একটা ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন যে, "এখান হইতে রাণী আমার বিলিয়ার্ড খেলা দেখিতে পান।" ভাঁহার অন্তঃপুরে গিয়া সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার বোধ হইল যে, রাজা যেমন রাণীর প্রতি সম্ভুষ্ট, রাণী তেমনি রাজার প্রতি সম্বন্ধ। "সম্বন্ধে। ভার্য্যয়াভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ"। এক দিন রাজা আমাকে বলিলেন—"আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে, তাহা আপনাকে পূর্ণ করিতেই হইবে"। আমি ভাবিলাম, না জানি কিই বলিবেন। আমি বলি-লাম কি প্রার্থনা ? তিনি বলিলেন "আপনাকে একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বসিতে হইবে—আপনার একটা ছবি লইব"। তাঁহার বাডীতে তখন এক জন ভাল কারু ইংরাজ আসিয়াছিল, সে আমার ছবি লইল। আমার তথনকার সেই ছবি এখনো তাঁহার ঘরে আছে। রাজা মহাতাব চাঁদ আর নাই, তাঁহার পুত্র আবতাব চাঁদও অল্ল বয়দে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আক্ষ সমাজ এখনো রহিয়াছে। সেখানে অদ্যাপি এক জন উপাচার্য্য প্রতিনিয়ত ত্রন্ধ নাম ধ্বনিত করেন, কিন্তু তাঁহার কেহ শ্রোতা নাই। সেই শৃন্ত দমাজ গৃহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাই তাহার একমাত্র দীপ।

এক দিন কলিকাতায় আমি গাড়িতে চড়িয়া বেড়াইতে থাইতে-ছিলাম, এক জন আসিয়া সেই পথে আমার হাতে একখানা পত্র দিল। খুলিয়া দেখি, সে পত্র কৃষ্ণ নগরের রাজা ঞ্রীশ চন্দ্রের। তিনি ডাহাতে লিখিয়াছেন যে "কলা পাঁচটার সময় টাউন হলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্থী হইব''। আমি তাহার পর দিন পাঁচটার সময় টাউন হলে যাইয়া অপেকা করিতেছি, একটু পরে তিনি আসিয়া আমাকে দেখা দিলেন। পরস্পরের সন্মিলনে বড়ই স্থুখী হইলাম। সেখানে তিনি আমার সহিত কেবলই ধর্মালোচনা করিলেন। বাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে "এখানে এত অল্লক্ষণে আলাপ করিয়া মনের পরিতৃপ্তি হইল না। আমি কলিকাভায় এখনো তিন চারি দিন আছি, যদি ইহার মধ্যে কোন দিন সন্ধার সময় আমার বাসায় যাইয়া আলাপ করেন তবে বড় স্থা হই"। তিনি প্রকাশ্যে আমার সহিত দেখা করিতে সঙ্কোচিত। আমি ব্রাক্ষ সমাজের নেতা, ব্রাক্ষ; আর তিনি নবদ্বীপাধিপতি পৌতলিক সমাজের কর্ত্রা। আমার সহিত জাঁহার এই প্রথম আলাপ, তিনি আপনিই আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিলেন। কৃষ্ণ নগরে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিয়া আমি সর্ববদাই সেথানে যাইতাম। তিনি লোকমুখে আমার কথা শুনিয়া, আমার বক্তৃতাদি পড়িয়া, আমার সহিত আলাপ করিতে এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এক দিন সন্ধ্যার সময়ে আমি তাঁহার দঙ্গে দেখা করিতে তাঁহার বাসাতে গেলাম। আমাকে তিনি তাঁহার দোতালার ছাদের উপরে নির্জ্জনে লইয়া গেলেন। দেখানে একটি দীপও নাই। গিয়াই তিনি অমনি মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে সেখানে মাটিতে বসিলাম। বেস ফ্কিরী ভাব হইয়া গেল। তিনি বলিলেন-"একোদেবঃ সর্ববভূতেরু গৃঢঃ সর্বব্যাপী সর্ববভূতান্তরাত্ম। কর্মা-ধ্যক্ষ্যঃ সর্ববভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতা কেবলো নিগুণশ্চ"। তাঁহার অমায়িকতা ও সরলতা দেখিয়া তাঁহার সহিত আমার বড়ই সন্তাব জন্মিয়া গেল—আমরা এক হৃদয় হইয়া গেলাম। বিদায় পাইবার সময় তিনি আমাকে বলিলেন যে "এবার কৃষ্ণ নগরে যখন যাইট্রেন, তথন এক রাত্রি আমার বাডিতে গিয়া থাকিতে হইবে—থাকিবেন

কি ?" আমি বলিলাম যে, ইহা হইতে আফ্লাদ ও সৌভাগ্য আর
কি আছে? আমাকে আপনি যখনি ডাকিবেন তখনি যাইব।
তাহার পরে আমি কৃষ্ণ নগরে গেলে তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া
পাঠাইলেন। আমি সন্ধ্যার সময় তাঁহার রাজ বাটাতে গেলাম।
তিনি আমাকে একটি নিভ্ত ফুন্দর কুঠরিছে সইয়া বসাইলেন।
সেখানে আর কেহ নাই। কেবল তাহার কুঞ্জ সতীশ চক্র আছেন।
আমাদের আমাদের জন্য তাহার প্রপদ সকল শুনাইলেন। ছই
প্রহর রাত্রি পর্যান্ত গানই চলিল। যাট্ প্রকারের ব্যপ্তন দিয়া
আমাকে ভোজন করাইলেন। তাহার বাড়ীতে শ্রন করিলাম।
খুব ভোরে রাজা আপনি আসিয়া আমাকে জাগাইলেন এবং তাহার
পূজার বাড়ী দেখাইয়া প্রভাতেই আমাকে বিদায় দিলেন।

সেই সময়ে ধর্মাযোগে এই ছুইটি রাজার সহিত আমার বোগ হইয়াছিল। তাহার মধ্যে এক জন প্রকাশ্যে আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এক জন খুব গোপনে কিন্তু খুব অন্তরে।

#### দাবিংশ পরিচ্ছেদ i

আমি পূর্বের জানিতাম যে মোট ১১ খানি উপনিষ্ৎ আছে এবং . তাহা শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য করিয়াছেন। এখন দেখি, শঙ্করাচার্য্য যাহার ভাষ্য করেন নাই এমন অনেক উপনিষৎ আছে। আণুষণ করিয়া দেখিলাম যে, ১৪৭ খানি উপনিষৎ রহিয়াছে। যে সকল প্রাচীন উপনিষ্দের শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য করিয়াছেন, সেইগুলিই প্রামাণ্য। তাহাতেই ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রক্ষোপাসনা, এবং মৃক্তির সোপা-নের উপদেশ আছে। সকল শাস্ত্রের মধ্যে এই উপনিষৎ বেদের শিরোভাগ বলিয়া এবং সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া যখন সর্বত্র মান্ত হইল, তথন বৈষ্ণৱ ও শৈব সম্প্রদায়গণ উপনিষ্ণ নাম দিয়া গ্রন্থ প্রচার করিতে লাগিল এবং তাহাতে প্রমাত্মার পরিবর্ত্তে আপন আপন দেবতাদের উপাসনা প্রচার করিতে লাগিল। তথন গোপাল তাপনী উপনিষৎ প্রস্তুত হইল। তাহাতে পরমাত্মার স্থান শ্রীকৃষ্ণ অধিকার করিলেন। সেই গোপাল তাপনী উপনিষদে মথুরাকে ত্রহ্মপুর এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরত্রহ্ম উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার একটা গোপীচন্দ্রনোপনিষৎ আছে। তাহাতে কেমন করিয়া তিলক কাটিতে হয়, তাহার উপদেশ আছে। বৈফবেরা এইরূপে আপ-নাদের দেবতার মহিমা ঘোষণা করিল। আবার শৈবর। স্বন্দোপ-পনিষৎ নাম দিয়া আর এক গ্রন্থে শিবের মহিমা ঘোষণা করিল। স্থন্দরী তাপনী উপনিষৎ, দেবী উপনিষৎ, কৌলোপনিষৎ প্রভৃতিও আছে। তাহাতে কেবল শক্তির মহিমা প্রচার। এমন কি উপ-নিষদের নামে যে কেহ, যাহা তাহা প্রচার করিতে লাগিল। আকবরের সময়ে হিন্দুদের মুসলমান করিবার জন্ম আবার একটা উপনিষৎ প্রস্তুত হইয়াছিল, ভাহার নাম আল্লোপনিষৎ। কি

আক্র্য্য ! উপনিষদের এই কক্টকারণ্য আমরা পূর্বের জানিতাম সেই সকল উপনিষদেরই সাহাষ্ট্রে ত্রাকার্যক্র প্রচারে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলাম। সেই সকল উপনিষদকেই ব্রাক্ষধর্মের ভিত্তি ভূমি করিরাছিলাম। কিন্তু এখন এ ভিত্তি ভূমি ভিত দেখি যে, সে বালকাময় এবং শিথিল, এখানেও মৃত্তিক ভাইি না। প্রথমে কে ধরিলাম, সেখানে ত্রাক্ষধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিলাম না, তাহার পরে প্রামাণ্য একাদশ উপনিষ্ৎ ধরিলাম, কি ফুর্ভাগ্য! সেখানেও ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিতেছি না। ঈশ্বরের সঙ্গে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ, এইটি ব্রাক্ষধর্ম্বের প্রাণ। যখন শঙ্করাচার্য্যের শারীরক মীমাংসা বেদান্ত দর্শনে ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত দেখিলাম, তখন আর তাহাতে আমাদের আস্থা রহিল না। আমাদের ধর্ম-পোষণের জন্ম তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। মনে করিয়া-हिलाम (य, त्वांख पर्यनात्क हाज़िया (कवल এकापम উপনিষৎকে গ্রহণ করিলে ত্রাক্ষধর্মের পোষকতা পাইব, এইজন্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই সমস্ত উপনিষ্দের উপরেই একাস্ত নির্ভর করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন উপনিষদে দেখিলাম—"সোহহমিশ্ব" তিনিই আমি "তত্ত্বমদি" তিনিই তুমি, তখন আবার সেই উপনিষদের উপরেও নিরাশ হইয়া পড়িলাম। এই উপনিষৎ তো আমাদের সকল অভাব দূর করিতে পারে না—হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না। তবে এখন আমাদের কি করিতে হইবে ? আমাদের উপায় কি! ব্রাক্ষধর্মকে এখন কোথায় আত্রায় দিব ? বেদে তাহার পত্তন-ভূমি হইল না—উপনিষদেও তাহার পত্তন-ভূমি হইল না। কোথায় তাহার পত্তন দিব ? দেখিলাম যে, আত্ম্যপ্রত্যয়-সিদ্ধ-জ্ঞানোঙ্গুলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তন-ভূমি। পবিত্র হৃদয়েতেই ত্রশোর অধিষ্ঠান। পবিত্র হৃদয়ই ব্রাক্ষধর্ম্মের পত্তন-ভূমি। সেই হৃদয়ের

माझ रक्थारन छेर्नानियान जिला, छेर्नानियान तारे वाकारे जामता গ্রহণ করিতে পারি। আর হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা প্রহণ করিতে পারি না। সকল শান্তের শ্রেষ্ঠ যে উপনিষ্ তাহার দঙ্গে এখন আমাদের এই সম্বন্ধ হইল। উপ-নিষদেও আছে "হৃদা মনীষা মনসাভিকুপ্তঃ"। হৃদয়ের সহিত নিঃসংশয় বুদ্ধির যোগে মনের আলোচনা ঘারা ঈশ্বর অভিপ্রকাশিত হয়েন। নিস্পাপ প্রশাস্তহদয়ের বিশুদ্ধ ভাবে বুদ্ধির আলো পডিয়া যে মন উজ্জ্বলিত হয়, সেই মনের ঘারা ঈশর অভিপ্রকাশিত रुएयन। পূर्वतकात (य अधि ब्लानश्रमाम धान-यार्ग व्यापनात বিশুদ্ধ হৃদয়ে পূর্ণব্রহ্মকে দেখিয়াছিলেন তাঁহারই পরীক্ষিত কথা এই যে—"জ্ঞান-প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্বস্তুত্ত্বতং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়-মানঃ"। আমারও হৃদয়ের পরীক্ষার সঙ্গে এই কথার মিল হইল, অতএব আমি এই কথা প্রহণ করিলাম। আবার যখন দেখিলাম, উপনিষদে আছে যে, যাহারা গ্রামে থাকিয়া যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তাহারা মৃত্যুর পরে ধৃমকে প্রাপ্ত হয়, ধৃম হইতে রাত্রিকে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষকে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়-নের মাস সকলকে, দক্ষিণায়নের মাস সকল হইতে পিতৃলোককে, পিতৃলোক হইতে আকাশকে, আকাশ হইতে চন্দ্রলোককে প্রাপ্ত হয় ; এবং দেই চন্দ্র-লোকে স্বীয় পুণ্য-ফল ভোগ করিয়া পুনর্ববার এই পৃথিবী-লোকে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত চন্দ্র-লোক হইতে বিচ্যুত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া বাষ্প হয়, বাষ্প হইয়া মেঘ হয়, মেষ হইয়া বর্ষিত হয়—তাহারা এখানে ত্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষ হইয়া উৎপন্ন হয়। সেই ত্রীহি, যব, তিল, মাষাদি অন্ন, যে, যে ভক্ষণ করে সেই সেই স্ত্রা পুরুষ হইতে তাহারা এখানে জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তখনি এই সকল বাক্যকে অযোগ্য কল্পনা

বলিয়া বোধ হইল। তাহাতে আর আমার হৃদয় সায় দিতে পারিল না। দে আমার হৃদয়ের অমুবাদ নহে। কিন্তু উপনিষদের এই মহাবাক্যে সম্পূর্ণরূপে আমার হৃদয় সাহতিল। "আচার্য্য কুলা-(वनमधिका यथाविधानः खरताः कर्याकिः गरमाचिमगात्का कृष्टेष শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকারিদধদাত্মনি সর্বেবক্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ত সর্বভূতান্মন্ত্র তীর্থেভ্যঃ সথল্বেং বর্ত্তরন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্তে ন চ পুনরা-বর্ত্ততে"। আচার্য্যকুলে বেদ অধ্যয়ন ও যথাবিধি গুরুদেবা সমাধা করিয়া গ্রে প্রত্যাবর্ত্তন ও বিবাহের পর পবিত্র স্থানে বেদ অধ্যয়ন ও ধার্ম্মিক পুত্র শিষ্যদিগকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান পূর্ববক স্বীয় আত্মাতে ইন্দ্রিয় সকলকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, কোন প্রাণীর পীড়া-দায়ক না হয় এরূপ স্থায়-উপার্জ্জিত বিত্তের দ্বারা জীবনধারণ করি-বেক। যিনি এইরপে যাবদায় ইহলোকে জীবন যাপন করেন, তিনি মৃত্যুর পরে ত্রন্ধলোকে প্রবেশ করেন, তিনি আর ইহলোকে প্রত্যাগমন করেন না, তিনি আর ইহলোকে প্রত্যাগমন করেন না। যে ব্যক্তি ইহলোকে থাকিয়া ঈশরের আদিষ্ট ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে আত্মাকে পবিত্র করে, সে পৃথিবী হইতে অবস্ত হইয়া পুণ্য-লোকে গমন করে এবং পশুভাব পরিত্যাগ করিয়া দেব-শরীর প্রাপ্ত হয়। সেই পুণ্য-লোকে ঈশবের জাক্ষলাতর মহিমা দেখিয়া এবং জ্ঞানে প্রেমে, ধর্মে আরো উন্নত হইয়া তথা হইতে উন্নততর লোরে তাহার গতি হয়। এই প্রকারে উন্নতি হইতে উন্নতি লাভ পুণ্য-লোক হইতে পুণ্যলোকে—অসংখ্য স্বৰ্গ হইছে গমন করিতে থাকে, "এষ দেবপথো পুণাপথঃ" এই তাহার আর পুনরাগমন হয় না। স্বর্গলোকে প্রভার । निर, जुका नाहे; त्रशात जी-धेरना विदेखरना नाहे, त्कांध नाहे, लांख नाहे। (मथात ित कीवन, ित र्योवन

এইরূপ স্বর্গ হইতে স্বর্গ-লোকে জ্ঞানের, প্রেমের, ধর্ম্মের ও মঙ্গলের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া সেই দেবাত্মাকে অনন্ত উন্নতির অভিমুখে লইয়া যায় এবং আনন্দের উৎস তাঁহার হৃদয় হইতে নিয়ত উৎ-সারিত হইতে থাকে। কঠোপনিষদের উপাখ্যানে নচিকেতা মৃত্যুর নিকটে স্বর্গের এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন—"স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্ৰ হং ন জরয়া বিভেতি উত্তে তীহা অশনায়া পিপাদে শোকাতিগোমোদতে স্বৰ্গলোকে।" স্বৰ্গলোকে কোন ভয় নাই, সেথানে তুমি নাই—অর্থাৎ মৃত্যু নাই, সেথানে জরা নাই। ক্ষুৎপিপাসা উভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এবং শোককে অতিক্রম করিয়া সেই দেবাত্মা স্বর্গলোকে আনন্দেই থাকেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি পাপামুষ্ঠান করে দেই পাপীর গতি কি হয় 🤊 যে এখানে পাপ করিয়া সেই কৃত পাপের জন্ম অমুতাপ না করে ও তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ পাপাচরণই করিতে থাকে, মৃত্যুর পরে তাহার পাপ-লোকেই গমন হয়। "পুণ্যেন পুণ্যং লোকন্নয়তি পাপেন পাপং"। পুণাদারা পুণা-লোকে ও পাপদারা পাপ-লোকে নীত হয়। এই বেদ বাক্য। পাপের তারতম্য অমু-সারে তদুপযুক্ত পাপ-লোকে যাইয়া সেই পাপীর আত্ম পাপাভিত দেহ ধারণ করে এবং সেখানে নিয়ত কুটিল পাপের অনুতাপ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইতে যখন তাহার পাপ-সকল নিঃশেষে ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং যখন তাহার প্রায়শ্চিত্তের অবসান হয়, তখন সে প্রসাদ লাভ করে। সে পৃথিবীতে যে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিল সেই मिक्कि भूगा-वाल ज्यम तम छेनमूळ भूगा-लारक गमन करत धावः সেখানে প্রভাবের বিশ্রীত দেব-শরীর ধারণ করিয়া তাহার ফল ভোগ করিতে থাকে। দেখানে থাকিয়া সে যে পরিমাণে জ্ঞান, ধর্ম ও পুণ্য সঞ্চয় করিবে, তদমুসারে আরো উন্নত লোকে গমন করিবে এবং সেই দেব-পথের, পুণ্য পথের ষাত্রী হইয়া অগণ্য স্বর্গ-

লোক হইতে স্বৰ্গলোকে উন্নত হইতে থাকিবে। ঈশবের প্রসাদে আত্মা অনস্ত উন্নতিশীল—পাপ তাপ অতিক্রম করিয়। এই উন্নতি-শীল আত্মার উন্নতিই হইবে। পৃথিবীতে আর ডাহার অধঃপতন হইবে না। ঈশবের মঙ্গল রাজ্যে পাপের কখন জয় হয় না। মানব শরীরে আত্মার প্রথম জন্ম, মৃত্যুর পরে সে পাপ পুণ্যের ফলভোগের নিমিত্ত উপযুক্ত শরীর ধারণ করিয়া লোকলোকান্তরে সঞ্চরণ করিতে থাকিবে, তাহার আর এখানে পুনরাগমন হইরে ন। আবার যখন উপনিষদে দেখিলাম, ত্রেক্ষাপাসনার ফল নির্ব্বাণমুক্তি, তখন আমার আত্মা তাহাতে ভয় প্রদর্শন করিল। "কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেহব্যয়ে সর্ববএকী ভবস্তি"। কর্ম্ম সকল এবং বিজ্ঞানময় আত্মা व्यवाग्न भवज्ञात्म भवनहे এक रग्न--हेशव वर्ष यिन এই रग्न (य. বিজ্ঞানাত্মার আর পৃথক সংজ্ঞা থাকে না, তবে ইহা তো মুক্তির লক্ষণ নহে—ইহা ভয়ানক প্রলয়ের লক্ষণ। কোথায় ব্রাক্ষধর্ম্মে আত্মার অনস্ত উন্নতি, আর কোথায় এই নির্ববাণমুক্তি! উপনিষ-एमत এই निर्दर्गागमुक्ति आमात काराय ज्ञान পाইल ना। এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ উন্নতলোক স্বর্গেতেই থাকুক কি স্থা এই অধঃন্থ পৃথিবীতেই থাকুক, যখন তাহার সমুদায় বিষয়কামনার পরিসমাপ্তি হইয়া একমাত্র অন্তর্যামী পরমাত্মাকে লাভ করিবার কামনা অহো-রাত্র হৃদয়ে জাগিতে থাকে, যখন দে আপ্তকাম ও আত্মকাম হয়, সে অবস্থায় যখন তাঁহার নিতাস্ত আজ্ঞাবহ থাকিয়া, সহিষ্ণু হইয়া, তাঁহার আদিষ্ট ধর্মকার্য্য সকল সে সাধন করিতে থাকে, তখন সে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, সংসারের পার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অন্তরতম অমৃত ব্রন্মের তিমিরাতীত জ্ঞানোব্দ্দল প্রেমসিক্ত ক্রোডে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দেখানে নৃতন প্রাণ পাইয়া, পবিত্র হইয়া, তাঁহার কৃপাতে জ্ঞানে, প্রেমে, আনন্দে, সেই অনস্ত জ্ঞান, প্রেম, আনন্দের সহিত ছায়া ও আতপের ন্যায় নিত্যযুক্ত থাকে। সে দিনের

আর অবসান হয় না। "সক্ৎ বিভাতোহেটবেষ ত্রহ্মলোকঃ"।
এই, ইহার পরম গতি, এই, ইহার পরম সম্পৎ, এই, ইহার
পরম লোক, এই, ইহার গরম আনন্দ। "এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য
পরমা সম্পদেষোহস্য পরমো লোক এষোহস্য পরম আনন্দঃ"।
বেদের এই মহাবাক্যে জ্ঞান তৃপ্ত হয়, আত্মা শান্তিলাভ করে
এবং হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বলিতে থাকে "ত্রহ্মাভয়ং"।

পরিপূর্ণ জ্ঞানময়
নিত্য নব সত্য তব শুক্ত আলোকময়
কবে হবে বিভাসিত মমচিত আকাশে।
রয়েছি বসি দীর্ঘ নিশি চাহিয়া উদয় দিশি।
উদ্ধাপ্থ করপুটে নব স্থুখ, নব প্রাণ, নবদিবা আশে।
কি দেখিব, কি জানিব, না জানি সে কি আনন্দ,
নূতন আলোক আপন মন মাঝে।
সে আলোকে মহাস্তথে আপন আলয় মুখে
চলে যাব গান গাহি, কে বহিবে আর দূর পরবাসে।
ব্রহ্ম সঙ্গীত।

এইক্ষণে তাঁহার এই আশীর্ববাদ আমার হৃদয়ে আসিয়া পঁছছি-য়াছে—"স্বস্তিবঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ" এই অজ্ঞানান্ধকার সংসারের পরকূলে ত্রক্ষলোকে যাইবার পথে তোমাদের নির্বিদ্ধ হউক। এই আশীর্ববাদ লাভ করিয়া এই পৃথিবী হইতেই শাশত ত্রক্ষলোককে অমুভব করিতেছি।

#### ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

আমাব এখন ভাবনা হইল যে, ব্রাক্ষদের ঐক্যস্থল তবে কোথায় হইবে? তন্ত্র, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত উপনিষৎ কোথাও ব্রাক্ষদিগের ঐক্যন্থল, ব্রাক্ষধর্মের পত্তন-ভূমি দেখা যায় না। আমি মনে করি-লাম যে, ব্রাক্মধর্মের এমন একটি বীজ মন্ত্র চাই যে, সেই বীজ-মন্ত্র ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল হইবে। ইহাই ভাবিয়া আমি আমার হৃদয ঈশবের প্রতি পাতিয়া দিলাম। বলিলাম--আমার আঁধার হৃদয় আলোকর। তাঁহার কুপায় তখনি আমার হৃদয় আলোকিত হইল। সেই আলোকের সাহায্যে আমি ব্রাহ্মধর্মের একটি বীজ দেখিতে পাইলাম, অমনি একটি পেন্সিল দিয়া সম্মুখের কাগজ খাৰে তাহা লিখিলাম এবং সেই কাগজ তখনি একটা বাজে ফেলিয়া দিলাম ও সেই বাকা বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া রাখিলাম। তথন ১৭৭০ শক আমার বয়স্ত১ বৎসর। বীজতো এই ≋পে বাঞ্রের মধ্যে রহিলেন। এখন আমি ভাবিতে লাগিলাম, একাদিগের জন্য একটা ধর্মাগ্রন্থ চাই। তথনি আমি অক্ষয় কুমার দত্তকে বলিলাম যে, তুমি কাগজ কলম লইয়া ব'সো এবং আমি যাহা বলি তাহা লিখিতে থাক। এখন আমি একাগ্র চিত্ত হইয়া ঈশরের দিকে ক্রদয় পাতিয়া দিলাম। তাঁহার প্রসাদে আধ্যাত্মিক সত্য-সকল আমার হৃদয়ে যাহা উদ্তাসিত হইতে লাগিল, আমি তাহা উপ-নিষদের মুখে নদীর স্রোভের ভায়ে সহজে সতেজে বলিতে লাগি-লাম এবং অক্ষয় কুমার তাহা তথনি লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। ্জামি সতেজে বলিলাম "ব্রহ্মবাদিনো বদস্তি"। ব্রহ্মবাদীরা বলেন। ব্রশাবাদীরা কি বলেন ? "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্তাভিসংবিশন্তি তদিজিজ্ঞাসম্ব তদুকা"।

যাঁহা হইতে এই শক্তি বিশিষ্ট বস্তু সকলের সহিত প্রাণী জঙ্গন জীব জন্তু উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষরপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ত্রহ্ম। তাহার পর আমার হৃদয়ে এই সত্য আবিভূতি হইল যে, ঈশর আনন্দ-স্বরূপ। আমি অমনি বলিলাম—"আনন্দান্ধ্যের খলিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি"। আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই ভূত-সকল উৎপন্ন হয়,— উৎপন্ন হইয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তক জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে। আমি দেখিলাম যে, পূর্বের কেবল এক অজ-আত্মা পরত্রক্ষই ছিলেন, আর কিছুই ছিল ना। अमिन विल्लाम, "इनः वा अत्य देनव कि किनामीए। मानव সোম্যেদ্মপ্র আসীদেকমেবাদিতীয়ম। সবা এষ মহানজ আত্মা-২জরো২মরো২মুতো২ভয়ঃ"। এই জগৎ পূর্বেব কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বের, হে প্রিয় শিষ্য! কেবল অদিতীয় সংস্কুরপ প্রব্রহ্ম ছিলেন। তিনিই এই জন্মবিহীন মহান্ আত্মা। তিনি, অজ্বর, অমর, নিত্য ও অভয়। আমি দেখিলাম যে, তিনি দেশ, কাল, কার্য্যকারণ, পাপ পুণ্য কর্মের ফল সকলি আলোচনা করিয়া এই জ্বগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। "সতপোহতপ্যত স তপস্তপ্তা ইদং সর্ব্যমস্জত যদিদং কিঞ্চ'। তিনি বিশ্বস্থজনের বিষয় আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্বেজিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী"। ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। আমি দেখিলাম, তাঁহারি অনু?-শাসনে সকলি শাসিত হইয়া চলিতেছে। বলিলাম—"ভয়াদস্যাগ্রি-

স্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যাঃ ভয়াদিক্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ"। ইহাঁর ভয়ে মগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সৃষ্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ, বায় ও মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। এই প্রকারে আমার হৃদয়ে যেমন যেমন উপনিষৎ সত্যের আবির্ভাব হইতে লাগিল, তেমনি পর পর বলিতে লাগিলাম। সর্ববশেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলাম—"যশ্চাযমিশ্ময়াকাশে তেজোময়োঽয়তময়ঃ পুরুষঃ সর্ববানু-ভূঃ। যশ্চায়মিশালানি তেজোময়োহমূতময়ঃ পুরুষঃ সর্বামুভঃ। তমেব বিদিম্বাভিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিদ্যুতে হয়নায়"। এই অসীম আকাশে যে তেকোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন; এই আত্মাতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ যিনি সকলি জানিতেছেন; সাধক তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। তত্তিম মৃক্তি প্রাপ্তির আর অন্ত পথ নাই। এই প্রকারে . আমি উপনিষদের মুখে, ঈশর প্রসাদে, ত্রাক্ষধর্মের ভিত্তি-ভূমি আমার হৃদয় হইতে বাহির করিলাম। তিন ঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ হইয়া গেল \*। কিন্তু ইহার নিগৃঢ় অর্থ বুঝিতে এবং তাহা আয়ত্ব করিতে আমার সমস্ত জীবন চলিয়া যাইবে, তথাপি তাহার অন্ত হইবে না। ব্রাক্ষধর্মের এই সকল সতা-বাক্যে আমার অটল শ্রদ্ধা হউক, ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশরের নিকটে এই আমার বিনীত প্রার্থনা। ইহাতে আমার পরিশ্রমের ঘর্ম-বিন্দু নাই, কেবলই হৃদয়ের উচ্ছ্যাস। কে আমার হৃদয়ে এই সত্য-সকল প্রেরণ করি-त्नन ? "धिरारायानः প্রচোদয়াe" यिनि धर्मा, অর্থ, কাম, মোকে আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করেন, সেই জাগ্রৎ জীবস্ত দেবতাই আমার হৃদয়ে এই সকল সতা প্রেরণ করিলেন। ইহা আমার তুর্বল বুদ্ধির সিদ্ধান্ত নহে, ইহা মোহ-বাক্যও নহে, প্রলাপ

 <sup>\*</sup> এক্ষধর্ম-গ্রন্থের প্রথম ও বিতীয় থও প্রকাশের অনেক দিন পরে তাহার তাৎপবঃ
লিখিত হয়।

বাক্যও নহে। ইহা আমার হৃদয়ে উচ্চু সিত তাঁহারই প্রেরিত সত্য। যিনি সত্যের প্রাণ, যিনি সত্যের আলোক, তাঁহা হইতেই এই জীবস্ত সত্য-সকল আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। তথন আমি তাঁহার পরিচয় পাইলাম। আমি জানিলাম যে, তাঁহাকে যে চায়. সেই তাঁহাকে পায়। আমার কেবল এক মনের টানে তাঁহার পদ-ধূলি লাভ করিলাম এবং সেই ধূলি আমার নেত্রের অঞ্জন হইল। লেখা হইয়া গেলে তাহা আমি ষোড্ৰা অধ্যায়ে विভाগ कतिलाम 🚁। अथम अक्षार्यंत्र नाम आनन्म-अक्षाय इटेल। এইরপে ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষৎ—ব্রাহ্মী উপনিষৎ প্রস্তুত হইল। এইজন্ম ব্রাক্ষাধর্ম্মের প্রথমখণ্ডের শেষে লেখা আছে—"উক্রাত্টপ-নিষৎ ব্রাক্ষীং বাবতউপনিষদমক্রমেত্যুপনিষৎ"। তোমার নিকট উপনিষৎ উক্ত হইল, जन्मविषयुक উপনিষদই তোমাকে বলিয়াছি। हेहाई छेलिनिष्ट, हेहाई छेलिनिष्ट । हेहा (कह मतन कविदन ना যে, আমাদের বেদ ও উপনিষ্ণকে আমি একবারে পরিত্যাগ করি-লাম, ইহার সঙ্গে আমাদের আর কোন সংশ্রব রহিল না। এই বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সত্য তাহা লইয়াই আক্ষাধর্ম সংগঠিত হইল এবং আমার হৃদয় তাহারই সাক্ষী হইল। বেদ্রূপ কল্প-তরুর অগ্র শাখার ফল এই ব্রাক্ষধর্ম। বেদের শিরে।ভাগ উপনিষৎ এবং উপনিষদের শিরোভাগ ব্রাহ্মী উপনিষৎ—ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষ্থ। তাহাই এই ব্রাক্ষধর্মের প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত হই-য়াছে। এই উপনিষ্ণ হইতেই প্রথমে আমার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়াই আমি সমগ্র বেদ এবং সমস্ত উপনিষ্ণকে বাক্ষধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা করিতে

ঝান্ধর্ম প্রচারের বছরিন পরে মহুরী পর্বভবিচরণ সময়ে "ভবিজো: প্রম: পদ:
নাদা পালতি প্রর: দিবীব চকুরাভত:"। উপনিবদের এই লোকটি ইহার বোড়শ অধাইর
ভাবি সন্তিবেশিত করিতা দিয়াছিলাব।

পারিলাম না, ইহাতেই আমার তুঃখ। কিন্তু এ তুঃখ কোন কার্য্যের নহে, যেহেতুক সমস্ত খনি কিছু স্বৰ্ণ হয় না। খনির অসার প্রস্তুর খণ্ড সকল চূর্ণ করিয়াই তাহা হইতে স্বর্ণ নির্গত করিয়া লইতে হয়। এই খনি নিহিত সকল স্বর্ণই যে বাহির হইয়াছে তাহাও নহে। বদ উপনিষৎরূপ খনির মধ্যে এখনে। কত সত্য কত স্থানে গভীর রপে নিহিত আছে। ভগসন্তক্ত বিশুদ্ধসন্থ সত্যকাম ধীরের। যথনি ক্রসন্ধান করিবেন তথনি ঈশ্ব প্রসাদে তাহাদের হালয়-দ্বাটিত হইবে এবং তাহারা সেই খনি হইতে সেই সত্য-সকল উরার করিয়া লইতে পারিবেন।

ইহাস্বতঃ সিদ্ধ সত্য যে, হৃদয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ না হইলে ব্রহ্মোপাসনার কেহ অধিকারী হইতে পারে না। সেই ধর্ম কি, ধর্ম্ম-নাতি কি ? ইহা ত্রাক্ষদিগের জানা নিতান্ত আবশ্যক এবং সেই ধর্ম-নীতি অনুসারে চরিত্র গঠন কর। তাঁহাদের নিত্য কর্ম। অতএব ত্রাক্ষদের জন্য ধর্ম্মের অনুশাসন ও উপদেশের প্রয়োজন। যেমন ত্রন্সবিষয়ক উপনিষৎ পড়িয়া ত্রন্সকে জানিবে. তেমনি ধর্ম্মের অনুশাসন দার। অনুশাসিত হইয়া হৃদয়কে বিশুদ্ধ ঃরিবে। ব্রাক্ষ-ধর্মের এই দুই অঙ্গ—একটি উপনিষৎ, দিতীয়টি অনুশাসন। আক্ষ-ধর্ম্মের প্রথম খণ্ডের উপনিষৎ তো সমাপ্ত হইল। এখন দ্বিতীয় খণ্ডের অনুশাসনের জন্ম অধেষণ পড়িয়া গেল। মহাভারত, গীতা, মনু-স্মৃতি প্রভৃতি পড়িতে লাগিলাম এবং তাহা হইতে শ্লোক-সকল সংগ্রহ করিয়া অনুশাসনের অঙ্গ পুষ্ট করিতে লাগিলাম। ইহাতে মনুশাতি আমাকে বড়ই সাহায্য করিয়াছে। ইহাতে অক্যান্য স্মৃতিরও শ্লোক আছে, তন্ত্রেরও শ্লোক আছে, মহাভারতের এবং গীতারও শ্লোক আছে। এই অনুশাসন লিপিবদ্ধ করিতে আমার বিক্তর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। প্রথমে ইহাকে সপ্তদশ অধ্যায়ে বিভাগ করিয়াছিলাম, পরে এক অধ্যায় ত্যাগ করিয়া ইহাকেও

যোল অধ্যায়ে বিভাগ করিলাম। ইহার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে এই উপদেশ আছে যে, গৃহস্থের তাবৎ কর্মো ব্রহ্মের সহিত যোগ রক্ষা করিতে হইবে—"ব্রক্ষনিষ্ঠোগৃহস্থ: স্যাৎ তত্বজ্ঞান পরা-য়ণঃ। যদ্যৎ কর্মা প্রকুরীত তদ্রকাণি সমর্পায়েৎ"। গুরুষ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন, যে কোন কর্মা করুন তাহা পরব্রেক্সে সমর্পণ করিবেন। দিতীয় শ্লোকে পিতা মাতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য বিষয়—"মাতরং পিতরক্তিব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাম্। মতা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ববপ্রযত্নতঃ"। গৃহী ব্যক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জানিয়া সর্বপ্রয়ত্নে সর্ববদা তাঁহাদের দেবা করিবেন। শেষের শ্লোকে গৃহে পরিবারের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে কি প্রকারে ব্যবহার করিবে তাহার উপদেশ—"ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্র। ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকাতনুঃ। ছারা স্বদাসবর্গশ্চ ছহিতা কুপণং পরম্। তম্মানেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেত। সংজ্বঃ সদা"। জেষ্ঠ ভাতা পিতৃ তুল্য, ভাষ্যা ও পুত্র স্বায় শরীরের ন্যায়, দাসবর্গ আপ নার ছায়া স্বরূপ, আব ছুহিতা অতি কুপা পাত্রী; এই হেতু এ সকলের দার। উত্যক্ত হইলেও সন্তপ্ত না হইয়া সর্ববদ। সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবেক। "অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন নচেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুবাঁত কেনচিৎ"। পরের অত্যুক্তি-সকল সহ্য করিবেক, কাহাকেও অপমান করিবেক না; এই মানব দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেক না। তাহার পরে দিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে পতি এবং পত্নীর মধ্যে পরস্পর কর্ত্তব্য ও ব্যবহার বিষয়ে উপদেশ। চতুর্থ অধ্যায়ে ধর্ম-নীতি। পঞ্চম অধ্যায়ে সস্তোষ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সত্য-পালন ও সত্য-বাৰহার। সপ্তম অধ্যায়ে সাক্ষ্য। অফীম অধ্যায়ে সাধুভাব। নবম অধ্যায়ে দান। দশম অধ্যায়ে রিপু-দমন। একাদশ অধ্যায়ে ধর্মোপদেশ। দাদশ অধ্যায়ে পরনিন্দা নিষেধ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইক্তিয়-সংযম। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে পাপ-পরিহার। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বাক্য, মন এবং শরীরের সংযম। এবং ষোড়শ অধ্যায়ে ধর্ম্মে মতি। ইহার শেষের ছই শ্লোকে আছে—"মৃতং শরীরমূৎস্ক্র্যা কান্ঠ লোপ্ত সমং ক্ষিতোঁ। বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্মান্তং অমুগচ্ছতি। "তন্মান্ধর্মং সহায়ার্থং নিত্যং সক্ষিমুয়াৎ শনৈঃ। ধর্মেণ হি সহায়েন তমন্তরতি চুন্তরম্"। বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কান্ঠ লোপ্তরৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুথ হইয়া গমন করে, ধর্মা তাহার অমুগামী হয়েন। অতএব আপনার সাহায্যার্থে ক্রেমে ক্রমে ধর্ম্ম নিত্য সক্ষয় করিবেক। জীব ধর্মের সহায়তায় ভূস্তর সংসার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। "এম্ব আদেশ এম্ব উপদেশ এতদমুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যমেব-মুপাসিতব্যম্ব'॥ এই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র, এই প্রকারে তাহার উপাসনা করিবেক। বিনি সংযত ও শুচি হইয়া এই পবিত্র ব্রাক্ষধর্ম্ম পাঠ বা শ্রবেণ করেন এবং ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া তদনুষায়ী ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার অনন্ত ফল লাভ হয়।

# চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

এই প্রকারে ১৭৭০ শকে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্তে আবদ্ধ হইল। ইহাতে অদৈতবাদ, অবতারবাদ, মায়াবাদ নিরস্ত হইল। ত্রাক্ষধর্ম গ্রন্থে প্রকাশিত হইল যে, জীবাত্মা প্রমাত্মা প্রস্পার প্রস্পারের স্থা ও তাঁহারা সর্বদা যুক্ত হইয়া আছেন, "দ্বাস্থপর্ণা সযুজা স্থায়া" ইহাতে অদৈতবাদ নিরস্ত হইল। ত্রাক্ষধর্মে আছে, "ন বড়ব কশ্চিৎ" "তিনি আপনি কিছই হন নাই"। তিনি জড় জগৎও হন নাই, বৃক্ষ লতাও হন নাই, পশু পক্ষীও হন নাই, মনুষ্যুও হন নাই। ইহাতে অবতার-বাদ নিরস্ত হইল। ত্রাহ্মধর্মে আছে, "সতপোহতপ্যত সতপস্তপ্তা ইদং সর্ববমস্ক্রত যদিদং কিঞ্চ' "তিনি আলোচনা করিলেন, আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু তিনি সৃষ্টি করিলেন"। পূর্ণ সভা হইতে এই বিশ্বসংসার নিঃসত হইয়াছে। এই বিশ্বসংসার আপেক্ষিক সতা, ইহার স্রফী যিনি তিনি সভ্যের সত্য, পূর্ণসত্য। এই বিশ্বসংসার স্বপ্নের ব্যাপার নহে, ইহা মানসিক ইহা বাস্তবিক সতা। যে সতা হইতে ইহা প্রসূত হইয়াছে তিনি পূর্ণ সত্য, আর ইহা আপেক্ষিক সত্য। ইহাতে মায়াবাদ নিরস্ত হইল। এ পর্য্যন্ত ত্রাক্ষদিগের কোন ধর্ম্মগ্রন্ত ছিল না ; ভাঁহাদিগের ধর্ম, মত ও অভিপ্রায় নানা গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল, এখন ইহা একত্র সংক্ষিপ্ত হইল। ইহা অনেক ত্রাক্ষের হৃদয়কে আকর্ষণ করিল এবং পুণ্য-সলিলে প্লাবিত করিল। যাহার হৃদয় আছে, এই ত্রাক্ষধর্ম গ্রন্থ তাহার হৃদয়কে আকর্ষণ করিবেই করিবে। ত্রাক্ষ-সমাজের উপাসনার সময়ে পূর্বের যে বেদপাঠ হইত, এখন তাহার স্থানে এই ব্ৰাক্ষধৰ্ম গ্ৰন্থের প্ৰথম অধ্যায় পাঠ আৱম্ভ হইল এবং ,যে উপনিষ্ৎ পাঠ হইত তাহার স্থানে ত্রাক্ষধর্ম গ্রন্থ পাঠ হইতে লাগিল।

ইহার পর হইতে ত্রাক্ষের। ত্রাক্ষধর্ম গ্রন্থের "অসতোমা সদগময় তমসোমা ক্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাহমূহং গময়। আবিরাবীর্মএধি রুদ্র যতে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্"। এই মন্ত্র লইয়া কেহ বা মূল সংস্কৃত শব্দে কেহ বা তাহার ভাষান্তর অনুবাদে ত্রক্ষোপাসনার সময়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

গত বৎসৱ হইতে সমাজগৃহের তেতালা নির্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল, এবৎসরের ১১ই মাঘের পূর্নের তাহা প্রক্ষা ইইবার জন্ম আমরা তাড়াতাড়ি করিতেছি। এবার উনবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ. নুতন তেতালায় বসিয়া উদাত্ত অনুদাত্ত স্ববে নূতন স্বাধ্যায় পাঠ করিব, নৃতন স্তোত্র আমাদের সেই স্তবনীয়কে উপহার দিব, নৃতন সঙ্গীত গান করিব, তাহারই উদ্যোগে আমাদের সপ্তাহ চলিয়া গেল। এই গৃহ সেই ১১ই মাঘেই প্রস্তুত হইল, সমাজগৃহ নৃতন বেশ ধারণ করিল। শেত প্রস্তারের বেদী, তাহার সম্মুখে স্থসজ্জিত গীত-মঞ্চ, পূর্বর পশ্চিমে ক্রমোচ্চ কাষ্ঠাসন--সকলি নূতন, সকলি হুন্দর এবং শুভ। ঝাড় লগ্ঠনের আলোকে সমস্ত আলোকিত হইল। আমরা বাড়ীর দল বল লইয়া সন্ধার সময় সমাজে উপস্থিত হইলাম। সকলেরি মুখে নৃতন উৎসাহ ও নূতন অনুরাগ, সকলেই আনন্দে পূর্ণ। বিষ্ণু সঙ্গীত-মঞ্চ হইতে গান ধরিলেন, 'পরিপূর্ণমানন্দং' তাহার পরে ব্রক্ষোপাসনা আরম্ভ হইল, আমরা সকলে মিলিত হইয়া সমস্বরে স্বাধ্যায় পাঠ করিলাম। ত্রাশ্ম-ধর্মগ্রন্থ হইতে শ্লোকের আবৃত্তি হইল। সকলের শেষে "শান্তিঃ শান্তি: শান্তি: হরি: ওঁ" বলিয়া উপাসনা সমাপ্ত হইল। সকলে স্তব্ধ হইল, তথন আমি বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রহৃষ্ট মনে ভক্তি-ভরে এই স্তোত্র পাঠ করিলাম।

"হে জগদীশর! স্থশোভন দৃশ্য এই বিশ্ব তুমি আমাদিগের চতুর্দ্দিকে যে বিস্তার করিয়াছ, তাহার দারা যদ্যপি অধিকাংশ মুদুষা তোমাকে উপলব্ধি না করে; তাহা একারণে নহে যে, তুমি আমাদিগের কাহারো নিকট হইতে দুরে রহিয়াছ। যে কোন বস্তু আমরা হস্ত দারা স্পর্শ করি, তাহা হইতেও আমাদিগের সমীপে তৃমি জাত্দ্বল্যতর আছ ; কিন্তু বাহ্য বস্তুতে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়-সকল আমা-দিগকে মহামোহে মুগ্ধ করিয়া তোমা হইতে বিমুখ রাখিরাছে। অন্ধকার মধ্যে তোমার জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু অন্ধকার তোমাকে জানে না। "তমসিতিষ্ঠন্ তমসোহস্তরোষং তমো ন বেদ"। তুমি যেমন অন্ধকারে আছ. সেইরূপ তুমি তেক্তেও আছ। তুমি বায়ুতে আছ, তুমি শূন্যেতে আছ;—তুমি মেঘেতে আছ, তুমি পুষ্পেতে আছ, তুমি গন্ধেতে আছ; হে জগদীখর! তুমি সম্যক প্রকারে আপনাকে সর্বত্র প্রকাশ করিতেছ, তুমি তোমার সকল कार्या मीभामान तरियाछ। किन्नु श्रमामी ও अवितकी मनुषा তোমাকে একবারও শ্বরণ করে না। সকল বিশ্ব তোমাকেই ব্যাখা করিতেছে, তোমার পবিত্র নাম উচ্চৈঃম্বরে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত করি-তেচে, কিন্তু আমাদিগের এ প্রকার অচেতন স্বভাব যে, বিশ-নিঃস্ত এতজ্রপ মহান নাদের প্রতি আমরা বধির ছইয়া রহিয়াছি। তুমি আমাদিগের চতুর্দ্ধিকে আছ, তুমি আমাদিগের অন্তরে আছ, কিন্তু আমরা আমাদিগের অস্তর হইতে দুরে ভ্রম করি; স্বীয় আত্মাকে আমরা দর্শন করি না এবং তাহাতে তোমার অধিষ্ঠানকে অমুভব করি না। হে পরমাত্মনু! হে জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যের অনস্ত উৎস! হে পুরাণ অনাদি অনস্ত, সকল জীবের জীবন! যাহারা আপনার-দিগের অস্তরে তোমাকে অনুসন্ধান করে, তোমাকে দর্শন করিবার निमित्छ जाशामित्रात्र यञ्ज कथन विकल श्रा ना। किन्न शाह, कर्र ব্যক্তি ভোমাকে অমুসন্ধান করে! যে সকল বস্তু তুমি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ, তাহারা আমাদিগের মনকে এতজ্ঞপ আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে যে, প্রদাতার হস্তকে স্মরণ করিতে দেয় না। বিষয়

ভোগ হইতে বিরত হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্তে তোমাকে যে স্মরণ করে, মন এমত অবকাশ কাল পায় না। তোমাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিতবান রহিয়াছি, কিন্তু তোমাকে বিস্মৃত হইয়া আমরা জীবন যাপন করিতেছি। হে জগদীশ। তোমার জ্ঞান অভাবে জীবন কি পদার্থ ? এ জগৎ কি পদার্থ ? এই সংসারের নিরর্থক পদার্থ সকল-অস্থায়ী পুষ্প, হ্রসমান স্রোত-ভঙ্গুর প্রাসাদ, ক্ষয়শীল বর্ণের চিত্র, দীপ্তিমান ধাতৃর রাশি আমাদিগের মনে প্রতীতি হয়, আমাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করে, আমরা তাহাদিগকে সুখ-मायुक तञ्च <u>ख्वान कति, किन्न हैश</u> वित्वहन। कति ना त्य, <u>छा</u>हात। আমাদিগকে যে স্থপ প্রদান করে, তাহা তুমিই তাহাদিগের দারা প্রদান কর। যে সৌন্দর্য্য তুমি তোমার স্পন্তির উপর বর্ষণ করিয়াছ, সে সৌন্দর্য্য আমাদিগের দৃষ্টি হইতে তোমাকে আবরণ করিয়া রাখি-য়াছে। তমি এতদ্রপ পরিশুদ্ধ ও মহৎপদার্থ যে, ইন্দ্রিয়ের গম্য নহ. ুড়মি ''সতাং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ভূমি ''অশক্ষমস্পশ্মরূপমব্যয়ং তথার-সলিত্যমগদ্ধবচ্চ"। এই নিমিত যাহারা পশুবৎ আচরণ করিয়া আপনারদিগের স্বভাবকে অতি জঘন্য করিয়াছে, ভাহারা ভোমাকে দেখিতে পায় না.—হায়! কেহ কেহ তোমার অস্তিত্বের প্রতিও সন্দেহ করে। আমরা কি দুর্ভাগ্য, আমরা সত্যকে ছায়া জ্ঞান করি, আর ছায়াকে সভ্য জ্ঞান করি ! যাহা কিছুই নহে, তাহা আমাদিগের সর্ববন্ধ, আর যাহা আমাদিগের সর্ববন্ধ, তাহা আমাদিগের নিকটে কিছুই নহে! এই বুগা ও শৃত্য পদার্থ-সকল অধস্থায়া এই অধম মনেরই উপযুক্ত। হে প্রমাত্মন ! আমি কি দেখিতেছি ! তোমাকেই যে সকল বস্তুতে প্রকাশমান দেখিতেছি! যে তোমাকে দেখে নাই, সে কিছ্ই দেখে নাই। যাহার তোমাতে আস্বাদ নাই, সে কোন বস্তুরই আস্বাদ পায় নাই ; তাহার জীবন স্বপ্নস্তরূপ, তাহার অস্তিত্ব বুথা। আহা! সেই আত্মাকি অস্ত্রখী, তোমার জ্ঞান অভাবে

যাহার স্থান্থ নাই, বাহার আশা নাই, বাহার বিশ্রামন্থান নাই।
কি স্থা সেই আত্মা যে তোমাকে অনুসন্ধান করে—যে তোমাকে
পাইবার নিমিত্তে ব্যাকুল রহিয়াছে। কুন্ধু সেই পূর্ণ স্থা, বাহার
প্রতি তোমার মুখ-জ্যোতি তুমি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছ,
তোমার হস্ত বাহার অশ্রুসকল মোচন করিয়াছে, তোমার প্রীতিপূর্ণ
কুপাতে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যে আপ্রকাম হইয়াছে। হা!
কতদিন, আর কতদিন আমি সেই দিনের নিমিত্ত অপেক্ষা করিব,
যে দিন তোমার সম্মুখে আমি পরিপূর্ণ আনন্দময় হইব এবং বিমল
কামনা সকল তোমার সহিত উপভোগ করিব। এই আশাতে
আমার আত্মা আনন্দ-স্রোতে প্রাবিত হইয়া কহিতেছে যে, হে
জগদীশ্বর, তোমার সমান আর কে আছে। এই সময়ে আমার শরীর
অবসয় হইতেছে, জগৎ লুপ্ত হইতেছে, যখন তোমাকে দেখিতেছি,
যিনি আমার জীবনের ঈশ্বর এবং আমার চিরকালের উপজীব্য"।

এই স্তোত্রটি ফরাশিশ ব্রহ্মবাদী ফেনেলন মহাত্মার রচিত এবং
শীযুক্ত রাজ নারায়ণ বস্থ ইহা স্থানিপুণরূপে অনুবাদ করিয়াছেন,
ভাহার মধ্যে মধ্যে আমি উপযোগী উপনিষৎ-বাক্য সকল প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছি। এই স্থোত্র পাঠের পর দেখিলাম যে, অনেক ব্রাহ্ম ভাবে মগ্ন হইয়া অশ্রুপাত করিতেছেন। ইহার পূর্বের ব্রাহ্ম-সমাজে এপ্রকার ভাব কখনই দেখা যায় নাই। পূর্বের কেবল কঠোর জ্ঞানাগ্নিতেই ব্রহ্মের হোম হইত, এখন হৃদয়ের প্রেমপুশে ভাঁহার পূজা হইল

### প্রকবিংশ পরিচ্ছেদ।

দশ বৎসর হইল তম্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, এখনো আমাদের বাড়ীতে পূজা হয়--- তুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা। সকলের মনে কश्चे निया, সকলের মতের বিরুদ্ধে আমাদের ভদ্রাসন বাড়ী হইতে চিরপ্রচলিত পূজা ও উৎসব উঠাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে না। আমি আপনিই ইহাতে নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র থাকি, তাহাই ভাল। আমাদের পরিবারের মধ্যে কাহারো যদি ইহাতে বিশাস থাকে, কাহারো ভক্তি থাকে, তাহাতে আঘাত দেওয়া অকর্ত্তবা। আমার ভাতাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, তাঁহাদের সম্মতি লইয়া ধীরে ধীরে পূজা উঠাইবার চেফা। করিতে লাগিলাম। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্র নাথ তখন যুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার উদার মন ও প্রশস্ত ভাব দেখিয়া আমার আশা হইয়াছিল যে, তিনি প্রতিমা পূজার বিরোধী হইয়া আমার পক্ষ সমর্থন করিবেন : কিন্তু আমাকে সে আশায় নিরাশ হইতে হইল। তিনি বলিজের যে, **তু**র্গোৎসব আমাদের সমাজ-বন্ধন, বন্ধু-মিলন ও সকলের সঙ্গে সন্তাব স্থাপনের ্রকটি উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত উপায়। ইহার উপরে হস্তক্ষেপ করা উচিত হয় না-করিলে সকলের মনে আঘাত লাগিবে। তথাপি আমার উপদেশ ও অমুরোধে বাধিত হইয়া জগদ্ধাত্রী পূজাটা উঠাইয়া দিতে আমার ভ্রাতারা সম্মত হইলেন। সেই অবধি জগদ্ধাত্রী পূজা আমাদের বাড়ী হইতে চিরদিনের জন্ম রহিত হইল। তুর্গা-পূজা চলিতেই লাগিল। আমি সেই ত্রাক্ষ-ধর্ম গ্রহণের সময় হইতে দুর্গোৎসবে বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে যে আরম্ভ করিয়া-তিলাম এখনো তাহার শেষ হইল না। এখনো আমিন মাস আইলেই আমি কোথাও না কোথাও চলিয়া ঘাই। এ বৎসরে

১৭৭১ শকে পূজা এড়াইবার জন্ম আসাম অঞ্চলে বহির্গত হই-লাম। বাষ্পতরীতে ঢাকার গেলাম, সেখান হইতে মেঘনা পাব হইয়া ব্রহ্মপুত্র দিয়া গোহাটীতে পঁহুছিলাম। গোহাটীতে বাষ্পতরী লাগান হইলে দেখানকার কমিসনার সাহেব ও অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাহা দেখিতে আইলেন ও আমার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। সকলেই আগ্রহ সহকারে আমার সহিত আলাপ করিলেন। আমি কামাখ্যার মন্দির দেখিতে যাইব শুনিয়া সকলেই আপন আপন হস্তী পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া গেলেন। আমার সেই কামাখারে মন্দির দেখিতে যাইবার যে ব্যগ্রতা, তাহাতে আমি ভোরে ৪টার সময় উঠিয়া যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু তীরে কাহারে৷ হস্তী দেখিতে পাইলাম না, কেবল কমিসনার সাহেবের হস্তীই আমার জন্ম সেখানে অপেক্ষা করিতেছে, কেবল তিনিই আপনার কথা রক্ষা করিয়াছেন। আমি তাহা দেখিয়া আহলাদিত হইয়া তীরে নামি-লাম এবং পদব্রজেই চলিলাম এবং মাহুতকে পশ্চাতে হস্তী আনিতে আদেশ করিলাম। থানিক ঘাইয়া দেখি যে, হস্তা পিছে পড়িয়া রহিয়াছে। মাতত হস্তীকে লইয়া একটা ছোট নালা উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহা দেখিয়া ক্ষণেক হস্তীর জন্ম অপেক্ষা করিলাম, বিলম্ব হইতে লাগিল, সে মাহুত হাতীকে নালা পার করাইতে পারিতেছে না। আমার ধৈর্য্য চলিয়া গেল, আমি আর দাঁডাইতে পারিলাম না। পদবজেই তিন ক্রোশ চলিয়া কামাখ্যার পর্বতের পাদদেশে পঁত্ছিলাম এবং বিশ্রাম না লইয়াই তাহাতে উঠিতে লাগিলাম। পর্বতের পথ প্রস্তবে নির্মিত। পথের তুই দিকে ঘোর জঙ্গল, সে জঙ্গলের ভিতরে দৃষ্টি চলে না। সে পথ সোজা হইয়া উঠিয়াছে। সেই নিৰ্জ্জন বন-পথে একা উঠিতে লাগি-লাম, তখনও সূর্য্য উদয় হইতে অল্ল বিলম্ব আছে। অল্ল অল্ল রুষ্টি পড়িতেছে, আমি তাহা না মানিয়া ক্রমিক উঠিতেছি। পথের

তৃতীয় ভাগ উঠিয়াছি, পা তখন অবশ হইল, আর আমার ইচ্ছামত •পা চলে না। আমি পরিশ্রাম্ভ ও অবসন্ন হইয়া একটা উচ্চ পাথরের উপরে বসিলাম। আমি একেলা সেই জললে বসিয়া ভিতরে পরিশ্রমের ঘর্ম্ম এবং বাহিরে র্ম্পিতে ভিজিতেছি। ভয় হইতেছে যে. সেই জঙ্গল হইতে বাঘ ভালুক বা আর কি আসে; এমন সময় দেখি যে, সেই মাহুৎটা আসিয়া উপস্থিত। সে বলিল, "আমি তো হাতী আনিতে পারিলাম না, আপনি একেলা যাইতেছেন দেখিয়া আমি আপনার পিছে পিছে ছটিয়া আসিয়াছি"। তথন আমার শরীরে একটু বল আসিয়াছে, আমার অঙ্গ স্ববশ হইয়াছে, তাহার সঙ্গে আবার আমি পর্ববতে উঠিতে লাগিলাম। পর্ববতের উপরে একটি বিস্তীর্ণ সমভূমি, অনেকগুলা চালা ঘর তাহার উপরে রহি-য়াছে। কিন্তু কোথাও একটি লোকও দেখিলাম না। আমি কামাখ্যার মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, সে তো মন্দীর নয়, একটি পর্বত গহার,—তাহাতে কোন মূর্ত্তি নাই, একটি কবল যোনিমুদ্রা আছে। আমি ইহা দেখিয়া এবং পথপর্যাট পরিশ্রাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া ান্তি দূর করিলাম। ভাহার স্নিগ্ধ জলের গুণে আমার শরীরে আবার নৃতন বল আইল। তাহার পর দেখি যে ৪০০।৫০০ লোক ভিড় করিয়া তীরে দাঁডাইয়া কোলাহল করিতেছে। আমি বলিলাম, তোমরা কি চাও ? তাহারা বলিল "আমরা কামাখ্যা দেবীর পাণ্ডা, আপনি কামাখ্যা দেখিয়া আসিয়াছেন, আমরা কিছুই পাই নাই। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত দেবীর পূজা করিতে হয়, এইজন্ম আমরা বেলা না হইলে নিদ্রা হইতে উঠিতে পারি না। আমি বলিলাম, তোমরা চলিয়া যাও, আমার নিকট হইতে কিছুই পাইবে না।

# যড়িঃশ পরিচ্ছেদ।

আবার পর বৎসরের আখিন মাসে শরতের শোভা প্রকাশ ছইল, আমার মনে ভ্রমণের ইচ্ছা প্রদীপ্ত হইল। এবার কোথায় বেড়াইতে যাই, তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিভেছি না জলের পথেই বেডাইতে বাহির হইব, এই মনে করিয়া গঙ্গাতীরে নৌকা দেখিতে গেলাম ৷ দেখি যে, একটা বড ষ্টীমারে খালাশীরা তাহার কাজকর্মে বডই ব্যস্ত রহিয়াছে। মনে হইল এই ধীমারটা শীঘ্রই বাহিরে যাইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ষ্টীমার এলাহাবাদ কবে যাইবে ? তাহারা বলিল যে. এই প্রীমার ছই তিন দিনের মধ্যে সমুদ্রে যাইবে। জাহাজ সমুদ্রে ঘাইবে শুনিয়া আমার সমুদ্রে যাইবার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার বড়ই স্থবিধা মনে করিলাম। আমি অমনি কাপ্তেনের কাছে যাইয়া তাহার একটা ঘর ভাড়া করিলাম। এবং যথা সময়ে তাহাতে চড়িয়া সমুদ্রযাত্রায় বহির্গত হইলাম। সমুদ্রের নীল জল ইহার পূর্বের আর আমি কখনো দেখি নাই। তরঙ্গায়িত অনস্ত নীলোজ্ফল সমুদ্রে দিনরাত্রির বিভিন্ন বিচিত্র শোভা দেখিয়া অনস্ত পুরুষের মহিমায় নিমগ্ন হই-লাম। সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তরঙ্গে ছলিতে ছলিতে এক রাত্রির পর বেলা ৩টার সময় একটা স্থানে জাহাজ নঙ্গর করিল। সম্মুখে দেখি, একটা খেত বালুর চড়া, তাহার উপরে একটা বদতির মত বোধ হইল। আমি একটা নৌকা করিয়া তাহা দেখিতে গেলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে দেখি যে, কতকগুলা মাত্রলী গলায় চট্টোগ্রাম বাসী বাঙ্গালীরা আমার নিকটে আসিতেছে। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা যে এখানে ? তোমরা এখানে কি কর? তাহাুরা ৰলিল, "আমরা এখানে ব্যবসা বাণিজ্ঞা করি। আমরা এখানে

এই আখিন মাসে মার এক খানি প্রতিমা আনিয়াছি।" আমি এই ব্রহ্মরাজ্যের খাএকফু নগরে ছুর্গোৎসবের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আবার এখানেও সেই তুর্গোৎসব! সেখান হইতে জাহাজে ফিরিয়া আইলাম এবং মুলমীনের অভিমুখে চলিলাম। যখন জাহাজ সমুদ্র ছাড়িয়া মুলমীনের নদীতে গেল, তখন গঙ্গাসাগর ছাডিয়া গঙ্গা নদীতে প্রবেশের স্থায় আমার বোধ হইল। কিন্তু এ নদীর তেমন কিছুই শোভা নাই। জল প্রিা, কুন্তীরে পূর্ণ। নদীতে কেহ অবগাহন করে না। মূলমী এই আসিয়া জাহাজ নোঙ্গর করিল। এখানে মান্দ্রাজবাসী এক জন মুদেলিয়র আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আপনি আসিয়া আমাকে নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি এক জন গ্রন্মেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারী, অতি ভদ্র লোক। তিনি আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া োলেন। যে কয়দিন আমি মূল্-মীনে ছিলাম, সেই কয় দিনের জন্য আমি তাঁহারই আতিথ্য স্বীকার করিলাম। আমি অতি সম্ভোষে তাঁহার বাডীতে এ কয়দিন কাটাইলাম। মূলমীন নগরের পথ সকল পরিষ্কার ও প্রশস্ত। ত্ব-ধারী দোকানে কেবল ীলোকেরাই নানাপ্রকার পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করিতেছে। আমি পেটরা ও উৎকৃষ্ট রেশমের বস্ত্রাদি তাহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিলাম; বাজার দেখিতে দেখিতে একটা মাছের বাজারে প্রবেশ করিলাম। দেখি যে, বড বড টেবিলের উপরে বড় বড় মাছ সব বিক্রয়ের জন্ম রহিয়াছে। জিজ্ঞাদা করিলাম, এ দব অতি বড় বড় কি মাছ? তাহারা বলিল, "কুমীর"। বর্মারা কুমীর খায়। অহিংসা-বৌদ্ধর্ম্ম কেবল ইহা-দের মুখে, কিন্তু পেটে কুমীর। এই মুলমীনের প্রশস্ত রাস্তা দিয়া এক দিন সন্ধ্যার সময়ে বেড়াইতেছি--দেখি, এক জন লোক আমার দিকে আসিতেছে। একটু নিকটে আইলে ব্রিলাম, সে বাঙ্গালী। সেখানে তথন বাঙ্গালী দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম—

এই সমুদ্রপারে বাঙ্গালী কোথা হইতে আইল? বাঙ্গালীর অগম্য স্থান নাই। আমি বলিলাম, কোথা হইতে তুমি এখানে? সে বলিল, "আমি একটা বিপদে পড়িয়া আসিয়াছি"। আমি অমনি সে বিপদ বুঝিতে পারিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কত বৎসরের বিপদ ? সে বলিল, "সাত বৎসরের"। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করিয়াছিলে? সে বলিল, "আর কিছু নয়, একটা কোম্পানীর কাগজ জাল করিয়াছিলাম। এখন আমার মেয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছে কিন্তু অর্থাভাবে বাড়ী যাইতে পারিতেছি না"। আমি তাহাকে পাথেয় দিতে চাহিলাম। কিন্তু সে কোথায় বাড়ী আসিবে! সে সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়াছে, বিবাহ করিয়াছে এবং স্থাং সচ্ছন্দে রহিয়াছে। সে কি আর কালা মুখ দেখাইতে দেশে আসিবে!

মুদেলিয়ার আমাকে বলিলেন যে, এখানে একটি দর্শনীয় পর্বতগুহা আছে, অভিপ্রায় হইলে আপনাকে সঙ্গে লইয়া তাহা দেখাইতে
পারি। আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। তিনি সেই অমাবস্যার
রাত্রির জায়ারে একটা লম্বা ডিঙি আনিলেন, তাহার মাঝখানে
একটা কাঠের কামরা। সেই রাত্রিতে মুদেলিয়ার এবং আমি
জাহাজের কাপ্তান প্রভৃতি ৭৮ জনকে লইয়া তাহাতে বসিলাম এবং
রাত্রি ছই প্রহরের সময়ে নৌকা ছাড়িলাম। আমরা সারারাত্রি
সেই নৌকাতে বসিয়া জাগিয়া রহিলাম। সাহেবেরা তাঁহাদের
ইংরাজী গান গাহিতে লাগিলেন। আমাকেও বাঙ্গালা গান গাহিতে
অমুরোধ করিলেন। আমি মধ্যে মধ্যে ত্রক্ষসঙ্গীত গাইতে লাগিলাম। তাহারা কেহই তাহার কিছুই বুঝিল না, তাহারা হাসিতে
লাগিল, তাহাদের তাহা ভালই লাগিল না। সেই রাত্রিতে ১২
ক্রোণ চলিয়া আমরা আমাদের গমাস্থানে ভোর ৪টার সময়ে
পাঁহলিছাম। আমাদের নৌকা তীরে লাগিল। এখনো সব অস্ক-

কার। তীরের অদূরে দেখি যে, একটা তরু ও লতা বেষ্টিত বাড়ী হইতে কতকগুলা দীপের আলো বাহির হইতেছে। আমি কৌতৃহল বিশিষ্ট হইয়া সেই অজ্ঞাত স্থানে, সেই অন্ধকারে অন্ধকারে একা দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখি একটি ক্ষুদ্র কুটীর, তাহার মধ্যে গেরুয়া বসন পরা মুণ্ডিতমস্তক কতকগুলি সন্ন্যাসী মোম বাতীর আলো লইয়া তাহা একবার এখানে একবার ওখানে রাখিতেছে। এখানেও কাশীর দণ্ডীর ন্যায় লোকদের দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হই-লাম। এখানে দণ্ডীরা আইল কোথা হ'তে ? তাহার পরে জানি-লাম যে, ইহারা ফুঙ্গী, বৌদ্ধদিগের গুরু ও পুরোহিত। আমি আড়ালে থাকিয়া ইহাদের এই বাতির খেলা দেখিতেছি, হঠাৎ তাহাদের এক জন আমাকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের ঘরের ভিতর আমাকে লইফা গেল। বসিতে আসন দিল এবং পা ধুইবার জল দিল। আমি তাহাদের ঘরে গিয়াছি, তাহারা এইরূপে আমার অতিথি সৎকার করিল। বৌদ্ধদিগের অতিথি সেবা পরম ধর্ম। প্রাতঃকাল হইল, আমি নৌকাতে ফিরিয়া আসিলাম। সূর্য্য উদয় হইল। মুদেলিয়রের আর আর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিক আসিয়া সেখানে যোগ দিলেন। ইহাতে আমরা পঞাশ জন হইলাম। মুদেলিয়ার সেখানে আমাদের সকলকে আহার করাইলেন। তিনি অনেকগুলি হস্তী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, আমরা চুই চারি জন করিয়া সেই হস্তীতে চডিয়া সেখানকার মহাজ্ঞকল দিয়া চলিলাম। এখানে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পাহাড়, আর ঘন ঘন জঙ্গল। হাতী ভিন্ন এখানে চলিবার আর অন্য উপায় নাই। আমরা বেলা ৩টার সময়ে সেই পর্বতের গুহার সম্মুখে আসিয়া পঁত্তিলাম। আমরা হাতী হইতে নামিয়া এখান হইতে এক কোমর জঙ্গল ভাঙ্গিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। সেই পর্বতগুহার মুখ ছোট, আমরা সকলে গুঁড়ি মারিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দুই পা গুঁড়ি দিয়া

গিয়া তবে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিলাম তাহার ভিতরে ভারি পিছল। পা পিছলে যাইতে লাগিল। সেখান হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া খানিক দূর গেলাম। ঘোর অন্ধকার, দিন ৩টার সময় বোধ হইতে লাগিল যেন রাত্রি ৩টা। ভয় হইতে লাগিল যে, যদি স্থড়ঙ্গের পথ হারাইয়া ফেলি তবে আমরা বাহির হইব কি প্রকারে 💡 সমস্ত দিন এই গুহার মধ্যে ঘুরিতে হইবে। এই ভাবিয়া আমি যেখানেই याहे, महे इष्डां क्रव क्रुप आलाक हेकूत पिरक लक्षा त्राथिलाम। দেই অন্ধকার গুহার মধ্যে আমরা পঞ্চাশ জন ছড়াইয়া পড়িলাম এবং দূরে দূরে দাঁড়াইলাম। আমাদের প্রতি জনের হাতে গন্ধক-চুর্। যেখানে যিনি দাঁড়াইলেন তিনি সেখানকার পর্বতে খুবরীর মধ্যে সেই গন্ধক-চূর্ণ রাখিয়া দিলেন। আমাদের দাঁড়ান ঠিক হইলে কাপ্তান আপনার গন্ধকের গুঁড়া জালাইয়া দিলেন। অমনি আমরা সকলেই দীয়াসলাই দিয়া আপন আপন গন্ধক-চুৰ্ণ জ্বালাইয়া দিলাম। একেবারে সেই গুহার পঞ্চাশ স্থানে পঞ্চাশটা রংমশালের আলো জ্বলিয়া উঠিল, আমরা গুহার ভিতরটা সব দেখিতে পাইলাম। কি প্রকাণ্ড গুহা! উপরের দিকে তাকাইলাম, আমাদের দৃষ্টি তাহার উচ্চতার সীমা পাইল না। গুহার ভিতরে রুপ্তির ধারার বেগে স্বাভা-বিক বিচিত্র কার্রকর্ম্ম দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম। পরে আমরা বাহিরে আসিয়া সেই পর্বতের বনে বন-ভোজন করি-লাম এবং মুলমীনে ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিতে আসিতে পথে নানা যদ্ধ-মিশ্রিত একতানের একটা বাদ্য শুনিতে পাইলাম। আমরা সেই শব্ধকে লক্ষ্য করিয়া নিকটে গেলাম। দেখিলাম যে. কতকগুলা বর্দ্মা সেখানে অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতেছে। সেই আমোদে কাপ্তান সাহেবেরাও যোগ দিয়া তদসুরূপ নৃত্য করিতে লাগিলেন, ভাঁহারা বড় আমোদ পাইলেন। একটি বর্মার স্ত্রী খরের খারে দাঁড়াইয়াছিল, দে সাহেবদের এই বিজ্ঞাপ দেখিয়া

আমোদোনত পুরুষদের কাণে কাণে কি বলিয়া গেল, অমনি তাহারা নৃত্য ও বাদ্য ভঙ্গ করিয়া কে কোথায় পলাইল। কাপ্তান সাহেবরা তাহাদের কত অনুনয় বিনয় করিয়া আবার নৃত্য করিতে বলিলেন। তাহারা শুনিল না, কে কোথায় চলিয়া গেল। বন্ধনালে পুরুষ-দিগের উপরে স্ত্রীদিগের এত অধিকার। মূলমীনে ফিরিয়া আসি-লাম। একটি উচ্চ পদস্থ সম্ভ্রান্ত বর্ম্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার বাড়ীতে গেলাম, তিনি বিনয়ের সহিত আমাকে গ্রহণ করি-লেন। ফরাসের উপরে তিনি চৌকিতে আর আমি এক চৌকিতে বিদলাম। সে একটা প্রশস্ত ঘর! তাহার চারি কোণে তাঁহার চারিটি যুবতী কন্মা বসিয়া কি শিলাই করিতেছে। আমি বসিলে তিনি বলিলেন, "আদা!" অমনি তাহাদের মধ্যে একটি মেয়ে আসিয়া আমার হাতে একটি গোলাকৃতি পানের ডিবা দিল। আমি খুলে দেখি যে, তাহাতে পানের মসলা। বৌদ্ধ গৃহীদিগের এই অতিথি সৎকার। তিনি তাঁহাদের দেশের উৎকৃষ্ট অশোক জাতীয় কতকগুলা ফুলের চারা আমাকে উপহার দিলেন। আমি তাহা বাডী আনিয়া বাগানে রোপণ করিয়াছিলাম কিছু এদেশে অনেক যতেও তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না। এই গাছের যে ফল হয় বর্দ্মাদিগের তাহা অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য! যদি ১৬ টাকা কাছে থাকে তবে তাহা দিয়াও সেই ফল খরিদ করিবে। তাহাদের এই উপাদেয থাদ্য কিন্তু আমাদের আণেরও অসহ।

### সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বেশারাজ্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এই শকের ফাল্লন মাসের শেষে আমি কটকে যাই। যে পথে তীর্থযাত্রীরা জগন্নাথে যায়. আমি সেই পথে পান্ধীর ডাকে গিয়া কটকে পঁত্তিলাম। সেখানে এক থানি খোলার ঘরে বাদা করি। চৈত্র মাদে কটকে প্রচ্ঞ রৌদ্র, তাহার উত্তাপে আমার শরীর বিকল হইয়া পড়িল। আমি সেখান হইতে পাণ্ডুয়া নামক স্থানে আমার জমিদারী কাছারীতে গেলাম এবং জমিদারী পরিদর্শন করিবার জন্ম সেখানে কিছু দিন পাকিলাম। এখান হইতে জগরাথ দর্শনার্থ পুরীতে যাই, আমি রাত্রিতেই পান্ধীর ডাকে চলিলাম। প্রভাত হইল, তথন পুরীর অনতি দুরে একটি স্থন্দর পুদ্ধরিণীর ধারে পঁহুছিলাম। শুনিলাম, ইহার নাম চন্দ্র-যাত্রার পুন্ধরিণী। আমি সেখানে পাল্ধী হইতে নামিলাম এবং সেই পুন্ধরিণীর স্নিগ্ধ জলে স্নান করিয়া পথের ক্লেশ দুর করিলাম। স্নান করিয়া উঠিয়াছি, জগন্নাথের এক জন পাণ্ডা আসিয়া আমাকে ধরিল। আমি অমনি তাহার সঙ্গে সেখান হইতে হাঁটিয়া চলিলাম। আমার পায়ে জুতা ছিল না, তাহাতে পাণ্ডা বড় সম্ভুফ্ট হইল। গিয়া দেখি যে, মন্দিরের ছার বন্ধ, আর তাহার (महे घारत (लाकात्मा। मकरलहे जनबाथ (प्रथिए উৎস্ক। পাণ্ডার হাতে মন্দিরের চাবি ছিল, সে চাবি খুলিতে লাগিল। একটা দ্বার খুলিল, মন্দিরের মধ্যে একটা দীর্ঘ দালান দেখিতে পাই-লাম, তাহার ভিতর গিয়া পাণ্ডা আর একটা দার থুলিল, আবার আর একটা দালান দেখিলাম। যখন পাণ্ডা শেষ দার খুলিল, তখন আমার পশ্চাতে হাজার যাত্রী ছিল, "জয় জগলাথ" বলিয়া তাহারা বেগে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি অসাবধানে ছিলাম.

তথন তাহাদের দেই লোক-তরঙ্গের মধ্যে আমি পড়িয়া গেলাম। আমার সঙ্গীরা আমাকে কোন প্রকারে ধরিয়া সামলাইয়া রাখিল, কিন্তু আমার চশমাটা পডিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সাকার জগন্নাথকে দেখিবার আর স্থাবিধা হইল না, আমি সেই নিরাকার জগন্নাথকেই দেখিলাম। এখানে যে একটি প্রবাদ আছে, যে যাহা মনে করিয়া এই জগনাথ মন্দিরে যায়, সে তাহা দেখিতে পায়। আমার নিকটে তাহা পূর্ণ হইল। এই সঞ্চীর্ণ অন্ধকার নির্ববাত মন্দিরের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ যাত্রীদের অসম্ভব ভিড। স্ত্রীলোকদিগের এখানে ভদ্রতা রক্ষা করা দায়। আমি সেই ভিডের তরঙ্গের মধ্যে পডিয়া একবার এদিকে, একবার ওদিকে, নীত হইতে লাগিলাম, এক স্থানে নিমেষ মাত্রও দাঁড়াইয়া থাকা অসাধ্য বোধ হইল। তখন আমার সঙ্গের জমাদার ও পাণ্ডা আমার তিন দিকে একের হাত আর এক জন ধরিয়া রেল করিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সন্মুখে স্বয়ং জগন্নাথের রত্নবেদী আমার রক্ষক হইল। আমি তথন নিরাপদ হইয়া দেখিতে লাগিলাম। জগন্নাথের সম্মুখে বৃহৎ একটা তাম-কুণ্ড পূর্ণ জল, তাহাতে জগন্নাথের ছায়া পড়িয়াছে : সেই ছায়াকে দাঁতন করাইল, আবার তাহাতেই জল ঢালিয়া দিল ইহাতেই জগন্ধাথের দন্তধাবন ও স্নান হইয়া গেল। পাণ্ডারা তাহার পরে সেই জগলাথের উপরে চড়িয়া তাহাকে নূতন বসন ও নূতন আভর্ণ প্রাইল। ইহাতেই ১১ টা বাজিয়া গেল। তাহার পরে ভোগের সময় হইল, আমি সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। আমি সেখান হুইতে বিমলা দেবীর মন্দিরে গেলাম। এখানে লোক অতি অল। আমি যে বিমলা দেবীকে প্রণাম করিলাম না, তাহা সকলে দেখিতে পাইল। উডিয়ারা তাহা দেখিয়া একেবারে ক্রন্ধ হইয়া উঠিল-"কে—এ—প্রণাম করিল না ? এ—কে ?" সকলেই আমার প্রতি আক্রেন করিল। ভাল গতিক নাদেখিয়া আমার পাণ্ডা আমার

निर्फिष्ठे वामचारन यागारक यानिल। এখানে পাতা यागारक বলিল—"বিমলা দেবীকে প্রণাম না করা ভাল হয় নাই। ইহাতে যাত্রীরা বড় অসম্ভট হইয়াছে। একটা প্রণাম বৈতো নয়, ভাহা করিলেই হইত।" আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার বিমলা দেবীকে প্রণাম করিব কি, আমি মায়া দেবীকেই প্রণাম করি নাই। তমি জান, আমি মায়া পুরীতে গিয়াছিলাম। মায়ার মন্দিরে গিয়া আমি মায়াকে দেখিয়াছিলাম.—তিনি "ত্রীশ্যামা শিখর দশনা" তিনি মণি-মঞ্জিত প্রাক্তকে আলো করিয়া অর্দ্ধশ্যানা হইয়া রহিয়াছেন। আমার প্রতি ভ্রাক্ষেপও নাই। একজন সহচরী আমাকে ইঙ্গিত করিল "প্রণাম কর"। আমি বলিলাম, আমি কোন স্ফ দেব দেবীকে প্রণাম করি না। তাহাতে তাহারা জিব্ কাটিয়া উঠিল। মায়াদেবী তাহাদের বলিল, "যদি এ প্রণাম না করে তবে একটা ফুল দিয়া যাউক"। আমি তাহাতে কোন কথা না কহিয়া তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আদিলাম। আমি নীচের তলায় নামিয়া বাহিরে যাইবার জন্ম সম্মুখের বারাণ্ডায় গেলাম। সেই বারাগু হইতে পা বাডাইয়াছি, দেখি যে, সম্মুখে আর একটা বারাগু। সে বারাগু। ছাড়াইলাম, অমনি সম্মুখে আর এক বারাগু। এইরূপে যতই বারাগু ছাড়াই, ততই সমুথে বারাগু। আসিয়া উপস্থিত হয়। কত কত বারাও। অতিক্রম করিলাম, কিন্তু ইহার আর অন্ত করিতে পারিলাম না। বুঝিলাম যে, আমি মায়া-জালে বন্দা হইয়া পড়িয়াছি। অবশেষে নিতান্ত ক্লান্ত ও অবসর হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। স্বপ্ন-রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল। চেতন হইয়া দেখি যে, দেই মায়া দেবীর পুরীই এই জগলাথের পুরী। পাতা আমার এই কথা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না, চলিয়া গেল। তাহার পরে মহাপেনাদের গোল। মহাপ্রাদ লইয়া ভারি আনন্দ পড়িয়া গেল। জমাদার, ত্রাক্ষণ, চাকর, সকলেই

সেই মহা-প্রসাদ লইরা এ উহার মুখে ও ইহার মুখে দিতে লাগিল।
তথন আর ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ রহিল না। সকলেই একত্রে খাইয়া
আনন্দ করিতে লাগিল। উড়েরা ধন্য, তাহারা এবিষয়ে সকলকে
জিতিয়াছে; তাহারা সকল জাতিকে এক করিয়া ফেলিয়াছে।

আমি এই পুরী হইতে পুনর্বার কটকে ফিরিয়া আইলাম।

সেখানে আসিয়া সংবাদ পাইলাম যে, আমাদের জমিদারীর দেওয়ান
রাম চক্র গাঙ্গুলির মৃত্যু হইয়াছে। তিনি রাম মোহন রায়ের এক
জন আত্মীয় কুটুম্ব এবং তাঁহার পুত্র রাধা প্রসাদ রায়ের অতি বিশস্ত
বন্ধু। তিনি রাক্ষ সমাজের প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার
কর্ম্ম-দক্ষতার পরিচয় পাইয়া আমার পিতা তাঁহাকে আমাদের সমস্ত
জমিদারীর দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি অদ্যাপি
আমাদের অধীনে থাকিয়া অতি নিপুণরূপে জমিদারীর কার্যের
ত্রোবধারণ করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া আমি
ব্যস্ত হইয়া কটক হইতে ১৭৭০ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে বাড়ীতে ফিরিয়া
আইলাম এবং জমিদারীর নৃতন বন্দোবস্ত করিতে প্রবঃ ইইলাম।

# অফবিংশ পরিচ্ছেদ i

১৭৭৬ শকে গিরীন্দ্র নাথের মৃত্যু হয়। তিনি হাউদের কার্য্য যে প্রকার নিপুণতার সহিত চালাইতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যুতে সে কার্য্য চালাইবার একটা বড়ই অভাব পড়িয়া গেল। এত দিনে অনেক ঋণ পরিশোধও হইয়াছে, অনেক অবশিষ্টও আছে। কোন কোন পাওনাদারেরা টাকা পাইবার বিলম্ব আর সহ্য করিতে না পারিয়া আমাদের নামে নালিশও করিয়াছে এবং ডিক্রীও পাইয়াছে। আমি এই সময়ে প্রতিদিন মধ্যাত্রের ভোজনের পর তত্ত্বোধিনী সভার কার্য্য পরিদর্শনের জন্ম ব্রাক্ষসমাজের দোতালায় সভার কার্য্যালয়েই থাকিতাম। এক দিন আমি আহারের পর সভায় যাইতেছি, এমন সময় আমার বাড়ীর লোকেরা বলিল যে, "আজ সভায় যাবেন না, আজ একটা ওয়ারিণের আশঙ্কা আছে।" মিথ্যা একটা বাধা মাত্র মনে করিয়া আমি ইহা শুনিয়াও সভাতে চলিয়া গেলাম এবং দেখানে বসিয়া সভার কার্য্য দেখিতে লাগিলাম। ক্ষণেক পরে দেখি যে, এক জন বাঙ্গালী কেরাণী আসিয়া চোক মুখ লাল করিয়া আমাকে আন্তে আন্তে বলিতে লাগিল—"আমি যে আজ আপনাকে এখানে আসিতে মানা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম: আপনি আজ এখানে কেন এলেন ?" পরে সে পশ্চাদ্বর্ত্তী বেলিফকে আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ইনিই দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর।" তখন সেই বেলিফ আমাকে এক খানা ওয়ারেণ্ট দিল। বলিল "১৪০০০ চেছি হাজাব টাকা এখনি দাও"। আমি বলিলাম, চৌদ্দ হাজার টাকা এখন আমার কাছে নাই। সে বলিল, "তবে এখনি আমার সঙ্গে সেরিফের নিকট এম"। আমি তাহাকে একটু বসিতে বলিয়া গাড়ি আনিতে পাঠাইলাম।

গাড়ি আসিল এবং সেই সাহেব বেলিফ সেই গাড়িতে করিয়া আমাকে সেরিফের নিকটে লইয়া গেল। এদিকে আমাদের বাডীতে মহা গোল উঠিয়াছে--আমাকে ওয়ারেণ্ট দিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। আজ সকলেই আমাকে বাডীর বাহিরে যাইতে বারণ করিয়াছিল, আমি কাহারো কথা শুনি নাই, আমাকে ওয়ারেণ্ট ধরিয়াছে: সকলেরি মুখে এই কথা। আমাদের উকিল জজ সাহেবই ঘটনাক্রমে সেই বৎসরে সেরিফ ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার আফিসে বসাইলেন এবং আমি যে কেন আজ বাডীর বাহির হইয়াছিলা। তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এদিকে আমার ্কনিষ্ঠ ভাতা নগেন্দ্র নাথ জজ কলবিনের নিকট গিয়া উপস্থিত। তিনি জামিন দিয়া আমাকে খালাস করিবার পরামর্শ দিলেন। তথন আমাদের বাড়ীর চন্দ্র বাবু প্রভৃতি জামিন হইয়া আমাকে কারাবাদের ্দায় হইতে মুক্ত করিয়া আনিলেন। আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ইহা অবগত হইয়া ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "দেবেন্দ্র আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করে না, কিছুই বলে না, আমাকে জানাইলেই তো আমি তার ঋণের সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি"। আমি ইহা শুনিয়া তাহার পর দিন তাঁহার নিকট উপ-ন্তিত হইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন যে, "দেখ, তোমাকে আর কিছ্ই করিতে হইবে না, তুমি তোমার জমিদারীর সকল টাকা আমার নিকট জমা দিবে, আমি উপস্থিত মত তোমার দেনা পরি-শোধ করিব। কেহ আর এ বিষয়ে তোমাকে উৎপাত করিতে পারিবে না'। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার এই প্রস্তাব স্বীকার করিলাম এবং আমাদের জমিদারীর সমস্ত মুনফাই তাঁহাকে দিতে লাগিলাম এবং তিনি আমাদের দেনা পরিশোধের ভার লইলেন। সেই অবধি শ্রীযুক্ত প্রদন্ন কুমার ঠাকুরের কাছে আমি প্রায়ই প্রতি-দিন প্রাতে যাইতাম। তাঁহাকে হিসাব পত্র দেখাইতাম এবং দেনা

পাওনার কথা বার্ত্তা কহিয়া আসিতাম। সেই সময়ে যখনি আমি যাইতাম, দেখিতাম তাঁহার এক প্রান্তে শাদা একটি মোড়াশা পাগড়ি পরিয়া তাঁহার প্রিয় মোদাহেব নব বাঁড়ুয়া নিয়তই রহিয়াছে। যেমন জজের কোটে শেরিফ, সেইরূপ ইহার দরবারে নব বাঁড়্যা। নব বাঁড়ুয়ার সহিত তাঁহার সকল বিষয়েরই প্রামশ হইত। নব বাঁড়্য্যা কেবল তাঁহার একমাত্র বিশ্বাস-পাত্র ছিল। প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের সাক্ষাতে এই নব বাঁড়ুয়া এক দিন আমাকে বলিলেন, "তত্তবোধিনী পত্রিকা বড় ভাল কাগজ। আমি বাবুর লাইত্রেরীতে বসিয়া ইহা পড়ি; ইহা পড়িলে জ্ঞান হয়, চৈত্ত হয়"। আমি বলি-লাম, তুমি কি তত্ববোধিনী পড় ? প'ড়ো না, প'ড়ো না। প্রসন্ম কুমার ঠাকুর বলিলেন, কেন ৭ তত্তবোধিনী পড়িলে কি হয় ৭ আমি বলিলাম, তত্ত্বোধিনী পড়িলে আমার যে দশা, তাই হয়। তিনি विलालन, "आरत, (मरवन्त काव्राला कवाव मिरला-अरकवारत रय কোবলো জবাব দিলো"। এই বলিয়া তিনি বডই হাসিতে লাগি-লেন। তিনি আমাকে বলিলেন—"আচ্ছা, ঈশর যে আছেন তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেও দেখি ?" আমি বলিলাম, ঐ দেওয়ালটা যে ওখানে আছে আপনি তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেন দেখি? তিনি হাসিয়া বলিলেন, "মারে, দেওয়াল যে ঐ রহিয়াছে আমি দেখিতেছি, ইহা আর আমি বুঝাইব কি ?" আমি বলিলাম, ঈশর যে এই সর্বত্র রহিয়াছেন আমি দেখিতেছি, ইহা আর বুঝাইব কি ? তিনি বলিলেন. "ঈশর আর দেওয়াল বুঝি সমান হইল ? হাঃ, দেবেন্দ্র বলে কি १" আমি বলিলাম যে, এই দেওয়াল হইতেও ঈশ্ব আমার নিকটের বস্ত্র—তিনি আমার অন্তরে আছেন, আমার আত্মাতে আছেন। যাঁহারা ঈশরকে মানেন না, শাল্তে তাঁহাদের নিন্দা আছে। "অসত্যন্তে প্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরং"। অস্তুরেরা অসত্যকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহারা জগতে ঈশ্বর নাই বলিয়া

থাকে। তিনি বলিলেন, "শাস্ত্রের কিন্তু আমি এই কথাটি সকল হইতে মান্ত করি।" অহং দেবো নচান্তোম্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্। আমি নিত্যমুক্ত স্বভাববান্ পরমেশ্রর; আমি অন্ত কেহ নই"। তিনি যদি এ প্রকার অভিমান করিতেন যে, "আট্যোহং জনবানম্মি কোন্তোস্তি সদৃশো ময়া"। আমি ধনাত্য, আমি বছলোকের প্রভু; আমার সমান আর কে আছে। তবে তাঁহার এ অভিমানও বরং শোভা পাইত, কিন্তু আমি স্বরং পরমেশ্রর, এমন অভিমান বড়ই অনর্থের বিষয়, ইহাতে জিব্ কাটিতে হয়়। বিষয়ের শত পাশে বদ্ধ হইয়া—জরা শোকে, পাপে তাপে ময় হইয়া আপনাকে নিত্যমুক্ত স্বভাববান্ মনে করা চেয়ে আর ক্রেচর্মা ভারতবর্ষের মস্তক বিঘ্রিত করিয়া জিয় ব্রেম্ম ঐক্য মত প্রচাল রিয়া ভারতবর্ষের মস্তক বিঘ্রিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার উল্লামতে সয়্যাসীয়া এবং গৃহন্থেরাও এই প্রলাপ-বাক্য বলিতেল যে, "সোহহং"। "আমি দেই পরমেশ্র"।

## ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

১৭৭৮ শকের ২৯শে পৌষ ব্রাক্ষসমাজের একটি সাধারণ সভা হয়। এই সভাতে শ্রীযুক্ত রমা নাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সময়ে ব্রাক্ষসমাজের ছুই জন টুষ্টীর পদ শৃশ্য ছিল। এই সভার উদ্দেশ্য সেই ছুই শৃশ্য পদে ছুই জন টুষ্টী নিযুক্ত করা। টুফ্টডীডের নিয়মানুসারে টুষ্টী নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা কেবল শ্রীযুক্ত প্রসন্ধ কুমার ঠাকুরেরই ছিল। তাঁহার ইচ্ছানুসারে অদ্যভার সভায় সভাপতি মহাশয় সর্বব-সম্মতিতে আমাকে এবং রমা প্রসাদ রায়কে ব্রাক্ষসমাজের ছুই জন টুষ্টী নিযুক্ত করিবেন।

আমি ১৭৭০ শকে ত্রাক্ষধর্মের যে বীজ লিখিয়া বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, এক বৎসর পরে তাহা আমি বাক্স হইতে বাহির করি। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম যে, এই বীজ সারগর্ভ। ইহার দিতীয় মত্রে "আনলং" ও "বিচিত্র শক্তিমং" শব্দের পরিবর্ত্তে "অনস্তং" ও "সর্ববশক্তিমং" শব্দ বসাইয়া দিলাম এবং তৃতীয় মত্রে "অনস্তং" ও "সর্ববশক্তিমং" শব্দ বসাইয়া দিলাম এবং তৃতীয় মত্রের শেষে "ক্রবং পূর্ণমপ্রতিমং" শব্দ বসাইয়া দিলাম। দিতীয় মত্রের শেষে "ক্রবং পূর্ণমপ্রতিমং" শব্দ যোগ করিয়া দিলাম। ১৭৭০ শকের অগ্রহায়ণ মাসের তত্ববোধিনী প্রতিব্যার শিরোদেশে এই বীজের চতুর্থ মন্ত্র প্রকাশিত হয়—"তিম্মিন্ প্রীতিস্তাস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তত্বপাসনমেব"। তাঁছাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়নার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। ১৭৭৯ শকের বৈশাখ মাস হইতে সম্পূর্ণ বীজ মন্ত্র তত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোদেশে প্রকাশিত হইতে লাগিল—"ত্রক্ষা বা একমিদমগ্র আদীৎ নাল্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ববমস্তর্জং। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনস্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরব্র্যমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বর্যাপি সর্ব্বনিয়স্ত্রু সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ

r. 15

সর্ববশক্তিমদ্জ্রবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্যতস্যৈবোপাসনয়া পার-ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভন্তবতি। তশ্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যাসাধনঞ তদুপাসনমেব"। পূর্বের কেবল এক পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন; অন্ত আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদায় স্প্রি করিলেন। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্ববাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্বিকার, একমাত্র, অদ্বিভীয়, সর্ব্ব-শক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ ; কাহারো সহিত ীহার উপমা হয় না। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দারা ঐহিক ভ পারত্রিক মঙ্গল হয়। তাঁচাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা"। এই বীজ প্রকাশ হওয়ার পর দেখি যে, সকল ত্রান্মেরই ইহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি, সকলেরই ইহাতে সম্ভোষ। ইহাতে অদ্য পর্যান্ত কাহারো আপত্তি হয় নাই। যদিও ব্রাক্ষসমাজ বছধা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ঈশর প্রসাদে এই বীজ মন্ত্র সকল ত্রাক্ষেরই একমাত্র ঐক্যন্থল হইয়া রহিয়াছে। এমন কি, ব্রাক্ষসমাজের অফী-বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে একজন নিষ্ঠাবান্ চিস্তাশীল আক্ষা বক্ত্-তাতে এই বীজের প্রশংসায় বলিয়াছিলেন যে, "পৃথিবী মধ্যে যে পর্যান্ত সত্যের সমাদর থাকিবে, যে পর্যান্ত মনুষ্যের হৃদয়-সিংহাসনে বিবেক রাজার অধিষ্ঠান থাকিবে, যে পর্যান্ত বিশ্বরাজ্যের বিলয় দশা উপস্থিত না হইবে, সে পৰ্য্যস্ত উহা মানব প্ৰকৃতিকে অবশ্যই বিভূষিত করিবে, সন্দেহ নাই"।

## ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এত দিনে, এই দশ বৎসরে আমাদের ঋণ অনেক পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। পিতৃ-ঋণের মহাভার আমার অনেক কমিয়াছে। কিন্তু আর এক প্রকার নৃতন বিপদভার, ঋণভার আমাকে জড়াইতে লাগিল। <sup>(3)</sup>গিরী<u>ক্র নাথ</u> যথন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি তাঁহার নিজের খরচের জন্ম অনেক ঋণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার কতক ঋণ পিতৃ-ঋণের সঙ্গে পরিশোধ করিয়াছিলাম। এখন আবার ্র নগেন্দ্র নাথ তাঁহার নিজ ব্যয়ের জন্য অধিকাধিক ঋণ করিতে আরম্ভ कतिराम । (कर्वन निराम ताराय क्रम नय--- अमन कि, ১००००, দশ হাজার টাকা ঋণ করিয়া তিনি আর এক জনকে আমুকুল্য করি-তেন-তিনি এমনি পরত্বংখে ত্বংখী ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার বদাশতা, তাঁহার প্রিয় ব্যবহার লোকের মনকে অতিমাত্র আকর্ষণ করিয়াছিল। এক দিন এক জন ঋণ-দাতা তাঁহাকে টাকার জন্ম কিছু তীব্রোক্তি করিয়াছিল, ইহাতে তিনি আমার কাছে আসিয়া कॅमिया পिएलन। विलालन, "अन-माठारक आमि रा नार्छ লিখিয়া দিয়াছি, তাহাতে আপনি আমার সহিত স্বাক্ষর না করিলে সে আমাকে ছাড়িতেছে না।' আমি তাঁহাকে বলিলাম যে. আমার যাহা আছে তাহা তোমাকে দিতে পারি, কিন্তু নোটে কি খতে আমি সহি কবিয়া দিতে পারি না। আমি একে এই উপস্থিত ঋণই পরিশোধ করিতে পারিতেছি না, আমি কোথায় আবার তোমাদের এই নূতন ঋণে আবদ্ধ হইতে যাইব ? জানিয়া শুনিয়া আমি আর এই ঋণের পাপানলে ঝাঁপ দিতে পারিব না। তিনি আমার এই কথা শুনিয়া একটা দেওয়ালে ঠেশ দিয়া তিন ঘণ্টা কাঁদিলেন। ভাঁহার ক্রন্দনে আমার বুক ফাটিয়া ধাইতে লাগিল, কিন্তু আমি

ठाँशां तार्षे महि कतिरा भातिलाम ना। ठाँशारक विलाम, ''আমাদের গালিমপুরের রেশমের কুঠী ইজারা দিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে এবং আমাদের যত পুস্তক আছে তাহা বিক্রয় করিয়া যত টাকা হইবে সব তুমি লও, আমি দিতেছি, কিন্তু পরিশোধ করিবার উপায় না জানিয়া আমি ধর্ম্মের বিকন্ধে কর্জ্জা নোটে সহি দিতে পারিব না"। তিনি নিতান্ত ছুঃখিত ও অসম্ভট্ট হইলেন। দাদা আমাকে সাহায্য করিলেন না বলিয়া, অভিমান পূর্ববক তিনি আমাদের বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন এবং আমার ছোট কাকা রমা নাথ ঠাকুরের বাড়ীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আমি অতঃপর তাঁহাকে আট হাজার টাকার নোটে সহি দিলাম এবং তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন যে, আমাদের যে সকল পুস্তক আছে, তাহা তিনি বিক্রেয় করিয়া ঐ টাকা শোধ দিবেন, ইছার জন্য .আৰু আমাকে ভবিষাতে কোন যন্ত্ৰণা পাইতে হইবে না। নগেন্দ্র নাথ তথাপি আর বাড়ীতে আসিলেন না, ছোট কাকার বাডীতেই থাকিলেন। এই সকল ঘটনায় আমার মন নিতান্ত ভগ্ন হইয়া গেল। মনে করিলাম, বাড়ীতে থাকিলে এইরূপ নানা উপদ্রব আমাকে ভোগ করিতে হইবে এবং ক্রমে আবার ঋণ-জালেও বদ্ধ হইতে হইবে, অতএব আমিও বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, আর ফিরিব না। ওদিকে অক্ষয় কুমার দত্ত একটা আত্মীয় সভা বাহির করিলেন, তাহাতে হাত তুলিয়া ঈশরের স্বরূপ বিষয়ে মীমাংসা হইত। যথা-এক জন বলিলেন, "ঈশ্বর আনন্দ স্বরূপ কি না' ? যাহার যাহার আনন্দ স্বরূপে বিশ্বাস আছে ভাহারা হাত উঠাইল। এইরূপে অধিকাংশের মতে ঈশরের স্বরূপের স্তাাস্ত্য নির্দ্ধারিত হইত। এখানে যাঁহারা আমার অঙ্গস্তরূপ, যাঁহারা আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, ভাঁহাদের অনেকের মধ্যে আর কোন ধর্মভাব ও নিষ্ঠাভাব দেখিতে পাই না।

কেবলি নিজের নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার লড়াই। কোথাও মনের
মত সায় পাই না। আমার বিরক্তি ও ওদাস্য অতিশয় বৃদ্ধি হইল।
ইহাতে আমার এই একটি মহৎ উপকার হইল যে, এখন আমি
আছার গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া পরমাত্মাকে উপলব্ধি
করিবার জন্য ব্যপ্তা হইলাম। আছার মূলতর কি, ইহার অমুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-স্রোতে যে সকল সভ্য
সন্ধারে প্রসাদে আমার নিকট ভাসিয়া আসিয়াছে, তাহা জ্ঞানালোকে পরীক্ষা করিতে এবং তাহার নিগৃচ মর্থ সকল আবিকার
করিয়া তাহা জীবনে পরিণ্ত করিতে দৃচ্ যত্মবান্ হইলাম।

عیان نشد که چرا آمدم نجا بودم درد و دریغ که غافل ز کار خویشتنم

"প্রকাশ হ'লো না যে, কোথায় ছিলাম, এখানে কেন আইলাম। ছঃখ ও পরিতাপ যে, আপনার কাজ আপনি ভুলিয়া র'য়েছি"। কোথায় ছিলাম, কেন এখানে আইলাম, আবার কোথায় যাইব, অদ্যাপি আমার নিকটে প্রকাশ হইল না। অদ্যাপি এখানে থাকিয়া ব্রহ্মকে যতটা জানা যায়, তাহা আমার জানা হইল না; আর আমি লোকেদের সঙ্গে হো করিয়া বেড়াইব না, র্থা জয়না করিয়া আর সময় নয়্ট করিব না। একাগ্রচিত্ত হইয়া একান্তে তাঁহার জয়্ম কঠোর তপস্যা করিব। আমি বাড়ী হইতে চলিয়া যাইব, আর ফিরিব না। প্রীমচ্ছক্ষরাচার্য আমাকে উপদেশ দিতেছেল, "কস্য তং বা কুত আয়াতঃ। তত্বং তদিদং চিন্তয় ভাতঃ।" কার তুমি এবং কোথা হইতেই বা আসিয়াছ, হে ভাত, এই তত্তটি চিন্তা কর। এই সময়ে ১৭৭৮ শকের ভাবণ মাসে আমি বরাহ নগরে প্রীযুক্ত গোপাল লাল ঠাকুরের বাগানে ছিলাম। এখানে শ্রীমন্তাগবৎ পড়িতাম। পড়িতে পড়িতে তাহার এই শ্লোকটা আমার মনে লাগিয়া গেল—"আম্যোযশ্র ভূতানাং জায়তে যেন স্বত্ত। তদেব

ছাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতং"। হে স্থব্রত! জীবদিগের যে রোগ যে দ্রব্য দারা জন্মে. সে দ্রব্য কখনো রোগীকে আরাম করিতে পারে না। আমি সংসারে থাকিয়াই এই বিপদ ঘোরে ্র পডিয়াছি, অতএব এ সংসার আর আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব এখান হইতে পলাও। সন্ধ্যার সময়ে আমি এই বাগানে গঙ্গাতীরে বন্ধুদিগের সঙ্গে বসিতাম। বর্ধার ঘন মেঘ আমার মাথার উপরে আকাশ দিয়া উডিয়া উডিয়া চলিয়া याहेंछ। (महें नील नीत्रम आभारक उथन वर्ड़ रूथ पिछ, वर्ड़ শান্তি দিত। মনে করিতাম, ইহারা কেমন কামচার। কেমন মুক্তভাবে যেখানে সেখানে ইচ্ছামত চলিয়া যাইতেছে। আমি যদি ইহাদের মত কামচার হইতে পারি, ইচ্ছামত যেখানে সেখানে চলিয়া যাইতে পারি, তবে আমার বড়ই আনন্দ হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখিলাম ''যইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজস্থ্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্কেষাং সর্কেষু লোকেষু কামচাব্রোভবতি"। যাহারা এখানে এখন আত্মাকে জানিয়া এবং এই সক্লী সভ্য ক্ষানাকে জানিয়া পরিত্রজন করে, তার্থানা পরকালে সকল লোকেই কামচার হয়, সকল লোকেই ইট্টার্মারে শাতামাত ক্রিতে পারে। এইটি আমার বড়ই লোভনীয় হুইল। ভাবিলাম, আমি এখান হইতে গিয়া সকল স্থানেই ঘুরিয়া বৈড়ীইর । আবার যথন শ্বেতাশতর উপ-নিষ্দের ভাষ্যে দেখিলাম—"ন ধনেন ন প্রক্রান কর্মাণা ত্যাগে-নৈকেনামূতহ্বমানশুঃ"। না ধনের ছারা, না পুত্রের ছারা, না কর্ম্মের ঘারা, কিন্তু কেবল এক ত্যাগের ঘারাই সেই অমৃতস্থকে ভোগ করা যায়। তথন আর এ পৃথিবী আমার মনকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সংসারের মোহগ্রন্থি সকলি আমার ভাঙ্গিয়া গেল। তখন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, কখন আমিন মাস আসিবে—আমি এখান হইতে পলাইব, সর্ববত্র ঘুরিয়া বেড়াইব, আর ফিরিব না।

ترا ز كنگرهٔ عرش ميزنند صفير ندانمت كه درين دامگههٔ چه انتاد است "দপ্তম স্বৰ্গ হইতে তোমার আহ্বান আদিতেছে, না জানি, এই পৃথিবীর মোহ-পাশে তোমার কি কাজ আটকাইয়াছে"।

### একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি যে আখিন মাসের জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাহা এক্ষণে উপস্থিত হইল। কাশী পর্য্যস্ত এক শত টাকায় একটি বোট ভাড়া করিলাম। ১৭৭৮ শকের ১৯শে আখিন বেলা ১১ টার সময় পঙ্গায় জোয়ার আইল, আমার মনেও নব উৎসাহের উৎস ছুটিল। আমি গিয়া সেই নৌকাতে আরোহণ করিলাম। নোঙর উঠিল, বোট চলিল, আমি ঈশরের দিকে তাকাইয়া বলিলাম—

کشتي نششتگانيم اي باد شرطه برخيز باشد که باز بينيم ديدار آشنا را

"আমরা এখন নৌকাতে বসিয়াছি, হে অনুকূল বায়ু! তুমি
উঠ। হয়তো আবার আমাদের সেই দর্শনীয় বন্ধুকে দেখিতে
পাইব।" আশ্বিন মাসের গঙ্গার প্রতিকূল স্রোতে নবদ্বীপে পঁছছিতে
ছয় দিন লাগিল। গঙ্গার মধ্যে একটা চড়াতে তিত্রতে থাকিলাম।
চারি দিকে গঙ্গা, মধ্যে এই দ্বীপটি ভাসিতেছে। প্রবল বাতাস ও
র্প্তির জন্ম ছই দিন এখান হইতে আর নড়িতে পারিলাম না।
১৬ই কার্ত্তিকে মুঙ্গেরে পঁছছিলাম। ভোর ৪টার সময়ে এখান
হইতে সিতাকুগু দেখিতে চলিলাম। নৌকা হইতে তিন ক্রোশ
হাঁটিয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পঁছছিলাম। সেই কুণ্ডের
জল এত তপ্ত যে, তাহাতে হাত দেওয়া যায় না। তাহার চারিদিকে
রেল দেওয়া। জিজ্জাসা করিলাম, ইহাতে রেল দেওয়া কেন ?
সেখানকার লোকেরা বলিল, "যাত্রীরা আসিয়া মধ্যে মধ্যে ইহাতে
বাঁপ দিয়া পড়ে, তাই হাকিমের হুকুমে রেল দেওয়া হইয়াছে"।
আমি তাহা দেখিয়া আবার সেই তিন ক্রোশ হাঁটিয়া ক্ষুধিত, তৃষিত,
পরিশ্রান্ত হইয়া বোটে ফিরিয়া আইলাম। "পরিশ্রান্তেক্রিয়াৢআ।হং

তট্ পরীতো বুভুক্ষিতঃ"। তাহার পরে ফতুয়ায় বিস্তীর্ণ গঙ্গার মধ্যস্থান দিয়া চলিতেছি, এমন সময়ে প্রবল ঝড উঠিল। তাডাতাডি বোট ডাঙ্গার দিকে লইয়া গেল। ডাঙ্গায় তো আসিল, কিন্তু প্রতি-কুল ঝড় গঙ্গার উচ্চ পাড়ে নৌকাকে আছড়াইতে লাগিল। নৌকা ভাঙ্গে, আর কিছুতেই রক্ষা করা যায় না। আমি সেই দোলায়মান বোট হইতে উঠিয়া পাড়ের উপর দাঁড়াইলাম। সেখানে ভূমি যদিও আমার প্রতিষ্ঠা হইল, কিন্তু ঝড়ে আমি অস্থির: চড়ার বালু যেন ছিটা গুলির মত আমার শরীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। আমি একটা মোটা চাদর গায়ে দিয়া পাড়ে দাঁড়াইয়া গঙ্গার সেই প্রমন্ত . ভীষণ মৃত্তির মধ্যে সেই "মহন্তবং বজমুদ্যতং" পর্মেশ্রের মহিমা অতুভব করিতে লাগিলাম। আমাদের সঙ্গের পান্সীথানা সকল আহারীয় সামগ্রী লইয়া গঙ্গার গর্ভে ভুবিয়া গেল। পরে আমরা পাটনায় আসিয়া নৃতন আহারের সামগ্রী লইলাম। সেখানে গঙ্গার স্রোত অত্যন্ত প্রবল, নৌকা আর চলিতে পারে না। সেই ছুর্জ্জয় স্রোতের প্রতিকৃলে পাটনা ছাডাইয়া ৬ই অগ্রহায়ণে কাশীতে পঁত্ত-ছিলাম। কলিকাতা হইতে কাশী আসিতে প্রায় দেড মাস লাগিল। প্রাতঃকালেই সেই বোট হইতে সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া, কোথায় থাকি, কোথায় বাদা পাই তাহা দেখিতে দেখিতে শিক্রোলের দিকে চলিলাম। খানিক দূর গিয়া দেখি, একটা বাগানের মধ্যে একটা ভাঙ্গা শৃত্য বাঁড়ী পড়িয়া রহিয়াছে। সেখানে একটা কুপের ধারে कठक शुला मन्नाभी विमिशा बल्ला कति (उहा । आभि भरत कितलांभ, এ বাডীটা বুঝি সাধারণের জন্ম, এখানে যে সে থাকিতে পায়। এই মনে করিয়া আমার জিনিস পত্র লইয়া সেই বাড়ীতে উঠিলাম। তাহার পর দিন দেখি যে, কাশীর প্রসিদ্ধ রাজেন্দ্র মিত্রের পুত্র গুরু দাস মিত্র আমার সঙ্গে দাকাং করিতে আসিয়াছেন। ভাবিলাম, आमात এখানে আদিবার কথা ইনি কেমন করিয়া জানিলেন?

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া আমার নিকটে বসাইলাম। তিনি বলিলেন যে, "আমাদের বড় সৌভাগ্য যে. আপনি আমাদের এ বাডীতে উঠিয়াছেন। এ বাডীর দরজা নাই, পদা নাই, আবরণ নাই, হিম পডিতেছে। না জানি, রাত্রিতে আপনার কতই কন্ট হইয়া থাকিবে। আপনার এখানে আগমন হবে তাহা পূর্বের জানিলে সকলি প্রস্তুত করিয়া রাথিতাম"। তিনি অনেক শিষ্টাচার করিলেন এবং সেই স্থান আমার বাসোপযোগী করিয়া দিয়া আমাকে বাধিত করিলেন। কাশীতে দশ দিন ছিলাম—বেস আরামে ছিলাম। আমি একটা ডাক গাড়ী করিয়া ১৭ই অগ্রহায়ণ কাশী ছাড়িলাম। मक्त (य मकल ठाकत हिल তाशां मिशक नाड़ी कितारेश मिलाम, কেবল তুই জন চাকরকে সেই গাড়ীর ছাদে বসাইয়া লইলাম। কিশোরী নাথ চাটুর্য্যে এবং কৃষ্ণনগরের এক জন গোয়ালা, এই চুই জনকে সঙ্গে লইলাম। তাহার পর দিন সন্ধার সময়ে এলাহাবাদের পূর্ববপারে পঁহুছিয়া আমার গাড়ী একখানা পারের পেওয়ার নৌকাতে চডাইয়া রাখিলাম। ভয়, পাছে ভোরে পারে নাকা না পাই। আমি সেই নৌকার উপরে গাড়ীর মধ্যে রাত্রিতে নিদ্রাটা ভোগ করি-লাম। তাহার পর দিন প্রাতঃকালে সেই পারের নৌকা শিথিল ভাবে চলিয়া বেলা চুই প্রহরের সময়ে ওপারে পঁতছিল। দেখি যে, কেলার নীচে গঙ্গার চড়াতে অনেকগুলি ছোট ছোট নিশান উড়িতেছে, এই সকল ধ্বজা যজমানদিগের পিতৃলোকে সমুন্নত হই-য়াছে বলিয়া পাণ্ডারা অর্থ সংগ্রহ করে। এই প্রয়াগ তীর্থ; এই প্রসিদ্ধ বেণী-ঘাট। এই ঘাটে লোকে মস্তক মুগুন করিয়া আদ্ধ করে, তর্পণ করে, দান করে। আমার নৌকা পঁহুছিতে পঁহুছিতেই কতক-গুলা পাণ্ডা আসিয়া তাহা আক্রমণ করিল, তাহাতে চড়িয়া বসিল। এক জন পাণ্ডা "এখানে স্নান কর, মাথা মুগুন কর," বলিয়া আমাকে টানাটানি করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, আমি এ তীর্থে

যাইব না, মাথাও মৃগুন করিব না। আর এক জন বলিল, "তীর্ছে যাও আর না যাও, আমাকে কিছু পয়সা দাও''। আমি বলিলাম, আমি কিছুই দিব না; তোমার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা আছে, পরিশ্রম করিয়া খাও। সে বলিল, ''হাম পয়সা লেকে ডব্ ছোড়েঙ্কে—প্রদা দেনেই হোগা"। আমি বলিলাম, হাম প্রদা নহী দেগা, কিন্তরে লেগা, লেওতো ? এই শুনিয়া সে নৌকা হইতে লাফ দিয়া ডাঙ্গায় পড়িল এবং দাঁড়িদের সঙ্গে গুণ ধরিয়া জোরে টানিতে লাগিল। থানিক টানিয়া আমার কাছে নৌকায় দৌড়িয়া আসিল। বলিল, "হাম তো কাম কিয়া অব পয়সা দেও"। আমি বলিলাম, এ ঠিক হইয়াছে, আমি হাদিয়া তাহাকে পয়সা দিলাম। ছুই প্রহর বাজিয়া গেল, তথন এইরূপ ক**ষ্ট** করিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে নির্দ্দিষ্ট খেওয়া ঘাটে উপস্থিত হইলাম। তাহার পরে তুই ক্রোশ গিয়া একটা বাঙ্গালা পাইয়া সেঁখানে বিশ্রাম করিলাম। এলাহাবাদ ছাড়িয়া ২২শে অগ্রহায়ণে আগ্রাতে আসিয়া পঁহুছিলাম। আমার ডাকের গাড়ী দিন রাত্রি চলিত; মধ্যাহু সময়ে পথের একটা গাছের তলায় রন্ধন আহার করিতাম। আগ্রায় আসিয়া "তাজ" দেখিলাম। এ তাজ্ পৃথিবীর তাজ। আমি তাজের একটা মিনারের উপর কর্মন আপ-পশ্চিম দিক সমুদায় রাঙা করিয়া সূর্য্য অন্ত যু<mark>ঠ</mark>ীসদ্ধ কুত্র-মিনার যমুনা। মধ্যে শুভ, স্বচ্ছ তাজ সৌলার্নিন। ইহা হিন্দুর পূর্বব মণ্ডল হইতে পৃথিবীতে খসিয়া পূর্ক কুতবুদীন বাদশাহের জয়ন্তন্ত ২৬শে অগ্রহায়ণে দিলী<sub>কু</sub>ত্ত্ব-মিনার। হিন্দুদিগকে মুদলমানের। কোন কোন দিন আ<sub>তি</sub>মনি তাহাদের কীৰ্ত্তিও লোপ করিল। আমার শরীরের রক্ত জম<sub>।</sub> প্রাসাদ। কুতব-মিনার প্রায় ১৬১ আমি যমুনার ধারে ধারে শানারের সর্বেবাচ্চ চূড়াতে উঠিয়া অর্দ্ধ মধ্য দিয়া হাঁটিয়া প্রকৃতির ভৈূমির বিচিত্রতা দেখিয়া পুলকিত

তাহাতে আমার মনের বড়ই শাস্তি হইত। ১১ দিনে এই যমুনা তীরে মথুরা পুরীতে উপস্থিত হইলাম। মথুরাতে পঁছছিয়াই মথুরা দেখিতে চলিলাম। যমুনার ধারে সন্ন্যাসীদিগের সত্র আছে। সেই সত্র হইতে এক জন সন্ন্যাসী আমাকে ডাকিতেছে, "ইধার আইয়ে, কুছ শাস্ত্র চর্চ্চা করেঙ্গে'। আমার তথন মধ্রাপুরী দেখিতে উৎসাহ, আমি তথন তাহাকে কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলাম। ফিরিয়া আসিবার সময়ে তাহার নিকটে গেলাম। সে তাহার দপ্তর খুলে কতকগুলি পুঁথি বাহির করিল। দেখিলাম (য, সকলি রাম মোহন রায়ের পুস্তকের হিন্দি অমুবাদ। সে মহানির্ববাণ তল্লোক্ত ত্রন্ধ-স্তোত্র "নমস্তে সতে" পড়িতে লাগিল। দেখিলাম যে, তাহার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের অনেকটা মিল। পথের মধ্যে এমন একটা লোক পাইয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। তাহাকে আমার বজরাতে ডাকিয়া আনিলাম। সে বজ্রাতে আসিয়া আমার সঙ্গে আহারও করিল, কেবল একটু "কারণ" তাহাকে দিলে হইয়াছিল। সে সেই মদু খাইতে খাইতে পড়িতে লাগিল—"ফ**্ৰা বিন্দু মাত্ৰে**ণ ত্রিকোটি কুলমুদ্ধরেৎ" "যে এক বিন্দু মদ্য পান করে, সে ত্রিকোটি কুল উদ্ধার করে।" সে বলিল, "আমি শব সাধন করিয়াছি।" সে ভাবে চলিয়া বোজিতে সে আমার বজ্রাতে শুইয়া রহিল, ভোরে যে, কেলার নাচে গঙ্গা লাগিল। সকালে যমুনাতে স্নান করিয়া উড়িতেছে, এই সকল ধ্বজা ধ্তাহার পরে রন্দাবনে পঁছছিলাম। য়াছে বলিয়া পাণ্ডারা অর্থ সংগ্রহ ফুর্নর মন্দির দেখিতে গেলাম। প্রসিদ্ধ বেণী-ঘাট। এই ঘাটে লোকে মস্তকঃ বাজনা শুনিতেছে। তর্পণ করে, দান করে। আমার নৌকা প্রথয়া তাহারা সচকিত গুলা পাণ্ডা আদিয়া তাহা আক্রমণ ক্সি চড়াতে আদিয়া ২৭শে এক জন পাণ্ডা "এখানে স্নান করণাম—উপরে বড়ই ভিড। আমাকে টানাটানি করিতে লাগিল। থেতেছেন। এখন তো ভাঁহার

হাতে কোন কাজ নাই, কি করেন ৭ দীল্লির সহরে গিয়া বাজারের উপর একটা বাড়ী ভাড়া করিলাম। আমাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্ম নগেন্দ্র নাথ সেথানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি দীল্লি সহরের বড় রাস্তার ধারে বাজারের উপরে রহিয়াছি, কিন্তু তিনি আমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া না পাইয়া নিরাশ হইয়া বাডী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। আমি এ সংবাদ পরে জানিলাম। এখানে স্থানন্দ নাথ স্বামীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তান্ত্রিক অক্ষোপাসক। হরিহরানন্দ তীর্থসামীর শিষা। এই হরিহরানন্দের সঙ্গে রাম মোহন রায়ের বড় বন্ধুত ছিল। তিনি রাম মোহন রায়ের বাগানেই থাকিতেন। ইহাঁরই কনিষ্ঠ ভাতা রাম চল বিদ্যাবাগীশ। আমি দীল্লিতে পাঁহুছিবা মাত্রই স্থানন্দ স্বামী আমাকে আঙ্কুর প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন। আমিও তাঁহাকে উপহার পাঠাইয়া দিলাম এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনিও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এইরূপে তাঁহার সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ পরিচয় হইল। স্থানন্দ সামী বলি-লেন যে, "আমি এবং রাম মোহন রায় উভয়েই হরিহরানন্দতীর্থ স্বামার শিষ্য; রাম মোহন রায় আমার মতন তান্ত্রিক ব্রাক্ষাবধূত ছিলেন।" সকল ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িকেরাই রাম মোহন রায়কে আপ-নার আপনার দিকে টানে। এখান হইতে প্রসিদ্ধ কুতব-মিনার ৮ ক্রোশ দুর। আমি তাহা দেখিতে গেলাম। ইহা হিন্দুর পূর্বৰ কীর্ত্তি। মুসলমানেরা এখন ইহাকে কুতবুদীন বাদশাটের জয়স্তম্ভ বলে, এই জন্ম ইহার নাম কুতব-মিনার। হিন্দুদিগকে মুসলমানেরা যেমন পরাজয় করিল, তেমনি তাহাদের কীর্ত্তিও লোপ করিল। মিনার কি না, উন্নত স্তম্ভাকার প্রাসাদ। কুতব-মিনার প্রায় ১৬১ হাত উচ্চ। আমি সেই মিনারের সর্কোচ্চ চূড়াতে উঠিয়া অর্দ্ধ নভোমগুলের নিম্নে মহদায়তন ভূমির বিচিত্রতা দেখিয়া পুলকিত

হইলাম, এ দেই মহতোমহীয়ানেরই মহিমা। এখান হইতে ডাকের গাড়া করিয়া আরো পশ্চিমে অম্বালায় পঁছছিলাম। এখানে ডুলি করিলাম এবং কেবল কিশোরী নাথ চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া লাহোরে গেলাম। লাহোর হইতে ফিরিয়া ৪ঠা ফাল্পনে অমৃতসরে পুঁছছিলাম। তথ্ন এখানে বিলক্ষণ শীত অমুভব করিলাম।

# দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যদিও আমি অমৃতসরে পঁছছিয়াছি, তথাপি আমার লক্ষ্য সেই অমৃতসর—সেই অমৃতসরোবর, যেখানে শিথেরা অলখ-নির্ঞ্জনের উপাসনা করে। আমি অতি প্রত্যুষেই অমৃতসর সহর দিয়া সেই পুণ্যতীর্থ অমৃতসর দেখিতে ধাবিত হইলাম। অনেক পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে এক জন পথিককে জিজ্ঞাদা করিলাম যে, অমৃতদর কোথায় ? সে আমার মুখের পানে তাকাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এহি তো অমৃতসর'। আমি বলিলাম, নহী—বো অমৃত-দর কাঁহা, যাঁহা পর্মেশ্রক। ভজন হোতা হায়। বলিল, "গুরু-দারা ? বো তো নজদিগই ছায়; ইনী রাস্তাদে যাও"। আমি मिक्सिकेशिय शिया लाल वनाएउत माल क्रमालित वाकारतत বাহিরে দেখি যে, মন্দিরের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া তরুণ সূর্য্য কিরণে দীপ্তি পাইতেছে। আমি তাহাই লক্ষ্য করিয়া মন্দিরে গিয়া দেখি, কলি-কাডার লালদিঘির ৪া৫ গুণ হইবে এমন একটা বুহৎ পুন্ধরিণী, তাহাই मরোবর। মাধবপুর হইতে জল-প্রণালী দিয়া ইরাবর্তী নদীর জল আসিয়া সেই সরোবরকে পূর্ণ রাখে। গুরু রাম দাস এই উৎকৃষ্ট সরোবর এখানে খনন করিয়া ইহার নাম অমৃতসর রাখেন। ইহার পূর্বর নাম "চক্" ছিল। সেই সরোবরের মধ্যে উপদ্বীপের স্থায় শ্বেত প্রস্তুরের মন্দির। একটা সেতু দিয়া সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। তাহার সম্মুখে একটা বিচিত্রবর্ণ রেশমের বল্রে আর্ত দীর্ঘ স্তুপাকৃতি হইয়া প্রস্থাকল রহিয়াছে। মন্দিরের এক জন প্রধান শিখ তাহার উপর চামর ব্যক্তন করিতেছে। এক দিকে গায়কের। প্রন্থের গান সকল গাহিতেছে। পঞ্জাবী ব্রী পুরুষেরা আসিয়া মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং কড়ি ও ফুল

কেলিয়া দিয়া প্রণাম করিয়া চ**লিয়া যাইতেছে, কেহ বা ভক্তিভা**রে দঙ্গীত করিতেছে। এখানে যে যখন ইচ্ছা এসো, যে যখন ইচ্ছা চ'লে যাও—কেহ কাহাকে ডাকেও না, কেহ কাহাকে বারণও করে না। এথানে থ্রীফ্রান মুসলমান সকলেই যাইতে পারে—কেবল নিয়ম এই যে, গুরুদারা সীমানার মধ্যে কেহ জুতা পায়ে দিয়া যাইতে পারে না। গবর্ণর জেনারল লর্ড লীটন এই নিয়ম রক্ষা না করাতে সকল শিখেরা নিতান্ত অপমানিত ও পরিতাপিত হইয়াছিল। আমি আবার সন্ধ্যার সময়ে মন্দিরে গেলাম চ দেখি যে, তখন আরতি হইতেছে। এক জন শিখ পঞ্চপ্রতী লইয়া গ্রন্থের সন্মুথে দাঁড়াইয়া আরতি করিতেছে। অত্য সকল শিখেরা দাঁড়াইয়া যোড়-করে তাহার সঙ্গে গন্তীর স্বরে পড়িতেছে—"গগনমে থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে, তারকা মণ্ডলো জোঁকা মোতী। ধূপ মলয়ানিলো পবন চমরো করে, সকল বনরাজি ফুলস্ত জ্যোতি। কৈসী আরতি হোবে ভব খণ্ডনা, তেরি আরতি, অনাহতা শব্দ বাজন্ত ভেরী। হরিচরণ-কমল মকরন্দ লোভিত মনোহতুদিনো মে আয়ী পিয়াসা, কৃপা-জল দে নানক-সারঙ্গকো যাতে হোবে তেরে নামে বাসা"। "গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে, তারকা মণ্ডল চমকে মোতি রে। ধুপ মলয়ানিল, পবন চামর করে সকল বনরাজি ফলস্ত জ্যোতি রে ! কেমন আরতি হে ভব-খণ্ডন তব আরতি, অনাহত শব্দ বাজস্ত ভেরী রে। হরি চরণ-কমল-মকরন্দ লোভিত মন, অমুদিন তাহে মো? পিপাসা রে। কুপা জল দে চাতক নানককে, যেন হয় তব নামে মম বাসা রে"। আরতি শেষ হইল, তখন সকলকে কড়া ভোগ ै(মোহন-ভোগ) দিতে লাগিল। মন্দিরের মধ্যে এই প্রকা দিন রাত্রি সপ্ত প্রহর ঈশরের উপাসনা হয়-মন্দির পরিষ্কার করি বার জন্ম রাত্রির শেষ প্রহরে উপাসনা বন্ধ থাকে। ত্রাক্ষসমাধে সপ্তাহে তুই ঘণ্টা মাত্র উপাসনা হয়। আর শিখদিগের হুরিমন্দি

দিন <u>রাত উপাসনা।</u> কাহারো মন ব্যাকুল হইলে নিশীথ সময়েও সেখানে গিয়া উপাসনা করিয়া চরিতার্থ *হইতে পারে। এই* সদ্স্তীন্ত আক্ষদিগের অনুকরণীয়। এখন আর শিখেদের কোন গুরু নাই। তাহাদের গ্রন্থ সকল তাহাদের গুরুস্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহাদের শেষ গুরু-দশম গুরু, গুরু গোবিন্দ। তিনিই শিখেদের জাতি ভেদ নিবারণ করেন এবং তাহাদের মধ্যে "পাহল" विनया रा मीक्नात था था था अपनिष्ठ आहा, जाश जिनिहे राष्ट्रि करतन। সেই "পাহল" আজও চলিয়া আসিতেছে। যে শিখ হইবে তাহাকে আগে পাহল করিতে হইবে। পাহল প্রথা এইরূপ,—একটা পাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে চিনি ফেলিয়া দিতে হয় এবং সেই জল খড়ুগ বা ছবিকার দ্বারা নাড়িতে হয় এবং যাহারা শিথ হইবে তাহাদের গাত্তে তাহা ছডাইয়া দিতে হয়। তাহার পর তাহারা সেই চিনির জল সকলে এক পাত্রে পান করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র সকল জাতিই শিথ হইতে পারে—বর্ণ-বিচার নাই। মুসলমানও শিথ হইতে পারে। শিখ হইলেই তাহার উপাধি সিংহ হইয়া যায়। শিখেদের এই मन्मित्र कांन প্রতিমা নাই। নানক বলিয়া গিয়াছেন যে, "থাপিয়া না যাই, কীতা না হোই, আপি আপ্ নিরঞ্জন সোই"। তাঁহাকে কোথাও স্থাপন করা যায় না, কেহ তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিতে পারে না, তিনিই সেই স্বয়স্ত নিরঞ্জন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, নানকের সেই সকল মহৎ উপদেশ পাইয়াও-শিপেরা নিরাকার ব্রক্ষোপাসক হইয়াও—সেই গুরু দারার সীমানার মধ্যে, এক প্রাস্তে শিব-মন্দির স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারা কালী দেবীকেও মানিয়া থাকে। "পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া স্ফ কোন বস্তুর আরাধনা করিব না"--এই ব্রাহ্ম-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা কাহারো পক্ষে বড় সহজ্ঞ नरह। (माला जमग এह मिन्दित मर्था वर्ष छे एमव हम। (महे সময়ে শিখেরা মদ্যপানে মত্ত হয়। শিখেরা মদ্যপায়ী কিন্তু তাহারা

ভামাক খায় না, একেবারে ছঁকা ছোঁয় না, কলিকে ছোঁয় না।
ভামার বাসাতে অনেক শিখেরা আসিত। আমি তাহাদের কাছে
ভ্রুকুমুখী ভাষা ও তাহাদের ধর্ম শিক্ষা করিতাম। তাহাদের মধ্যে
বড় ধর্মের উৎসাহ দেখিতে পাইতাম না। এক জন উৎসাহী শিখ
দেখিয়াছিলাম, সে আমাকে বলিল—"যো অমৃতরস চাখা নহী রো
রো মুয়া তো ক্যা ছয়া"। আমি বলিলাম, উন্কা বাস্তে রোণা
পিটনা বেফয়েদা নহি।

আমি অমৃতসরে রামবাগানের নিকট ে াসা পাইয়াছিলাম, তাহা ভাঙ্গা বাড়ী, ভাঙ্গা বাগান, এলো মেে াাছ—জঙ্গলা রকম। কিন্তু আমার নবীন উৎসাহ, তাজা চক্ষু, সক িাজা—সকলি নৃতন— সকলি স্থন্দর করিয়া দেখিত। অরুণোদ ্র প্রভাতে আমি যথন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের ্রত, পীত, লোহিত ফুল সকল শিশির-জালের অশ্রুপাত করিত, যথন ঘাসের রজত কাঞ্চন পুষ্পদল উদাান-ভূমিতে জরির মছনদ ডিছাইয়া দিত, যথন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধুবহন করিত, যখন দূর হইতে পঞ্চাবী-দের স্থমধুর সঙ্গীত-ম্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্ববপুরী বোধ হইত। কোন কোন দিন ময়ূর ময়ূরীরা বন হইতে আদিয়া আমার ঘরে ছাদের একতালায় বসিত এবং তাহাদের চিত্র বিচিত্র দীর্ঘ পুচছ সূর্য্যকিরণে রঞ্জিত হইয়া মৃত্তিকাতে লুটাইতে থাকিত। কখন কখন তাহারা ছাদ হইতে নামিয়া বাগানে চরিত। আমি তাহাদের ভাল বাসিয়া কিছু চাউল হাতে করিয়া লইয় তাগদিগকে খাওয়াইতে যাইতাম। তাহারা ভয় পাইয়া কেকা ঁশব্দ করিয়া কে কোথায় উড়িয়া যাইত। এক জন এক দিন আমাকে বারণ করিল—"অমন করিবেন না, উহার। বড চুষ্ট। যদি ঠোকর মারে তো একেবারে চোকে ঠোকর মারিবে"। এক দিন মেঘ উঠিল আর দেখি যে, ময়ুরের। মাথার উপরে পাথা উঠাইরা

ৰ্তা করিতে লাগিল। এ কি আশচর্যা দৃশ্য! আমি যদি বীণা বাজাইতে জানিতাম, তবে তাহাদের নৃত্যের তালে তালে তাহা ৰাজাইতাম। দেখিলাম যে, কবীরা ঠিক বলিয়া গিয়াছেন, মেঘ উঠি-লেই ময়ুরেরা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে—"নৃত্যক্তি শিখিনোমুদা"। এ তাঁহাদের কেবল মনের কল্পনা মাত্র নহে। ফাল্পন মাস চলিয়া গেল, চৈত্র মাস মধুমাসের সমাগমে বসস্তের দার উদ্যাটিত হইল 🖟 এবং অবসর পাইয়া দক্ষিণ বায়ু আম্র-মুকুলের গন্ধে সদ্য প্রক্ষ্টিত লেবু ফুলের গন্ধ মিশ্রিত করিয়া কোমল স্থান্ধের হিল্লোলে দিখিদিক্ আমোদিত করিয়া তুলিল। ইহা সেই করুণানয়েরই নিখাস। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে দেখি যে. আমার বাসার সংলগ্ন জলাশয়ে কোথা হইতে অপ্যরারা আসিয়া রাজহংসীর স্থায় উল্লাসের কোলা-হলে জলক্রণড়া করিতেছে। এমনি করিয়া চকিতের মধ্যে স্থাথ কালস্রোত চলিয়া গেল। বৈশাখ মাস আসিয়া পড়িল। সূর্য্যের তাপ অমুভব করিলাম। দোতালায় থাকিতাম, একতালায় নামিয়া আইলাম। ছুই দিন পরে সেখানেও সূর্য্যের তাপ প্রবেশ করিল। বাড়ীওয়ালাকে বলিলাম—আমি আর এখানে থাকিতে পারি না; ক্রেমে উত্তাপ বাডিতেছে, আমি এখান হইতে চলিয়া गारेत। (म विनन, "नीए ठग्नथाना जाएइ: औष्मकारन (मथान বড় আরাম"। আমি এত দিনে জানিতাম না যে, ইহার মাটির নীচে আবার ঘর আছে। আমাকে সেই মাটির নীচে লইয়া গেল। পেই নীচে ঠিক তাহার উপরের একতালার মত ঘর। পাশ দিয়া আলোক ও বাতাস আসিতেছে—সে ঘর খুব শীতল। কিন্তু আমার দেখানে থাকিতে পদন হইল না। মাটির ভিতরে ঘরের মধ্যে বন্দীর স্থায় থাকিতে পারিব না। আমি চাই মুক্ত বায়-প্রমৃক্ত-গৃহ। আমাকে এক জন শিখ বলিল যে, "তবে শিমলা পাহাড়ে যান, সে বড় ঠান্তা জায়গা"। আমি তাহাই আমার মনের অমুকুল:

দ্বান ভাবিয়া ১৭৭৯ শকের ৯ই বৈশাথে সিমলার অভিমুথে প্রস্থান করিলাম। তিন দিনের পথ অভিক্রেম করিয়া, পঞ্জোর ছাড়াইয়া ১২ই বৈশাথে কালকা নামক উপত্যকায় আসিয়া পঁছছিলাম। দেখি যে, সম্মুথে পর্বত বাধা দিয়া রহিয়াছে। আমার নিকটে অদ্য ইহার নৃতন মনোহর দৃশ্য বিকশিত হইল। আমি আনন্দে ভাবিতে লাগিলাম যে, কা'ল আমি ইহার উপরে উঠিব, পৃথিবী√ ছাড়িয়া স্বর্গের প্রথম সোপানে আরোহণ করিব। এই আনন্দে সেই রাত্রি অভিবাহিত করিলাম। স্থাথ নিজা হইল—পথের পরিশ্রম দূর হইল।

### ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ i

কিন্তু বৈশাথ মাসের অর্দ্ধেক চলিয়া গেল, আমি ১৬ই বৈশাখের প্রতঃকালে একটা ঝাঁপান লইয়া পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পর্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। যত উচ্চ পর্বতে উঠি ততই আমার মন উচ্চ হইতে লাগিল। উঠিতে উঠিতে দেখি যে, আবার আমাকে লইয়া অবতরণ করিতেছে। আমি চাই ক্রমিক উঠিতে, আর এরা আবার আমাকে নামায় কেন? কিন্তু ঝাঁপানীরা আমাকে একেবারে খদে, একটা নদীর ধারে গিয়া নামাইল। সম্মুখে আবার আর একটা উচ্চতর পর্ববত : তাহার পাদদেশে এই ক্ষুদ্র নদী। এখন বেলা তুই প্রহর। তখনকার প্রথর রৌদ্রে নিম্ন পর্বাত উত্তপ্ত হইয়া আমাকে বড়ই পীড়িত করিল। সমভূমির উত্তাপ বরং সহ হয়, আমার এ উত্তাপ অসহ্য হইল। এখানে একটি ছোট মুদির দোকান, তাহাতে বিক্রয়ের জন্ম মকার খই রহিয়াছে। আমার বোধ হইল. এই রৌদ্রে মন্ধা আপনিই খই হইয়া গিয়াছে। সেই নদীর ধারে আমাদের রামা ও আহার হইল। আমরা নদী পার হইয়া এখন আবার সম্মুখের পর্ববতে উঠিতে লাগিলাম এবং শীতল স্থান প্রাপ্ত হইলাম। হরিপুর নামক একটা স্থানে রাত্রি যাপন করিলাম। পরদিন সকালে চলিতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহে একটা রক্ষতলে আহার করিয়া সন্ধার সময়ে শিমলার বাজারে উপস্থিত হইলাম। আমার ঝাঁপান বাজারেই রহিল, দোকানদারের আমার প্রতি হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। আমি ঝাঁপান হইতে উঠিয়া দোকানে তাহাদের জ্ঞিনিদ পত্র দেখিতে লাগিলাম। আমার সঙ্গী কিশোরী নাথ চাটুয্যে বাসার অনুসন্ধানে চলিয়া গেল এবং সেই বাজারেই এক বাসা স্থির করিয়া শীঘুই আমাকে সেখানে লইয়া গেল।

সেইখানে আর এক বৎসর কাটিয়া গেল। অনেক বাঙ্গালীর সেখানে কর্ম কাজ, তাহারা অনেকে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আইল। পাারি মোহন বাঁড়্যা। প্রত্যহ আমার সংবাদ লইতে আসিতেন। তিনি সেখানে ইংরাজের একটা দোকানে কর্ম্ম করিতেন। তিনি এক দিন আমাকে বলিলেন যে, "এখানে একটি বড় সুন্দর জল-প্রপাত আছে, যদি আপনি যান তো আপনাকে তাহা দেখাইয়া আনিতে পারি"। তাঁহার সঙ্গে আমি খদে নামিয়া তাহা দেখিতে रभनाम। খদের नीচে যাইতে যাইতে দেখি যে, मध्य मध्य সেখানে লোকের বসতি. মধ্যে মধ্যে শস্য-ক্ষেত্র। কোন খানে গোক মহিষ চরিতেছে, কোন খানে পার্বতীয় মহিলারা ধান ঝাড়িতেছে। আমি ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। এখানেও দেশের মত গ্রাম ও ক্ষেত্র আছে, তাহা আমি এই প্রথম জানিতে পারিলাম। এইরূপে দেখিতে দেখিতে খদের নিম্নতম স্থানে গিয়া আমাদের ঝাঁপান রাখিলাম, আরু ঝাঁপান ঘাইবার পথ নাই। আচ ্ এখন পার্বিতীয় লামি ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই জল-প্রপাতের ি ..ট শিলাতলে উপ-স্থিত হইলাম। এখানে তিন শত হস্ত উৰ্দ্ধ হইতে জলধারা পড়িতেছে এবং প্রস্তরের উপরে প্রতিঘাত পাইয়া রাশি রাশি ফেণা উদ্গীরণ করিতেছে এবং বেগে স্রোভ নিম্নমুখে ধাবিত হইতেছে। আমি একখানা শিলাতলে বসিয়া এই জল-ক্রীড়া দেখিতে লাগিলাম। যেমন এই জলপ্রপাতের অতি শীতল কণা সকল খদে নামিবার পরিশ্রমে আমার ঘর্মাক্ত শরীর স্পর্শ করিতে লাগিল, অমনি আমার চক্ষে অন্ধকার ঠেকিল। আমি ধীরে ধীরে সেই শিলাতলে অচেতন হইয়া শুইয়া পড়িলাম। ক্ষণেক পরে আমার চৈতক্ত হইল-আমি চক্ষু মেলিলাম। দেখি যে, আমার দঙ্গী প্যারী মোহন বন্দ্যো-পাধ্যায়ের মুখ একেবারে শুক্ষ, তিনি বিষণ্ণ মনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। আমি অমনি আমার ও

ভাঁহার অবস্থা স্মরণ করিলাম এবং তাঁহাকে সাহস দিবার জন্ম হাসিয়া উঠিলাম। আমি এইরূপে জ্বল-প্রপাত দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া আইলাম। তাহার পরের রবিবারে আবার আমরা কয়েক জন সেই জল-প্রপাতের ধারে বন-ভোজন করিবার জন্য গেলাম। আমি গিয়া সেই জল-প্রপাতের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার মস্তকে তিন শত হস্ত উচ্চ হইতে সেই জল-ধারা পড়িতে লাগিল। পাঁচ মিনিট দেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম, সে হিম জল-কণা সকল আমার প্রতি লোম-কৃপ ভেদ করিয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি বাহিরে আইলাম। কিন্তু এবড় আমার আমোদ হইল, আমি আবার তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এইরূপে জল-প্রপা-তের ধারার মধ্যে আমার স্নান হইল। আমরা সেই পর্বতের বনে কত আনন্দে বন-ভোজন করিয়া সন্ধার সময়ে বাসাতে ফিরিয়া আই-লাম। আমার বাম চক্ষতে একট পীড়া ছিল, পর দিন প্রাতে দেখি, তাহা আরক্ত বর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। উপবাস করিয়া চক্ষু-রোগ আরাম করিলাম। ৩রা জ্যেষ্ঠ দেই রোগ-শান্তির স্বস্থতার হিলোলে আমার শরীর মন বড়ই প্রসন্ন হইল। আমি মুক্ত-দার গৃহের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে চিন্তা করিতেছি যে, এই শিমলার গৃহে আমি চির জীবন স্থথে কাটাইতে পারি। এমন সময়ে আমার ঘরের মীচে দেখি যে, রাস্তা দিয়া কতকগুলা লোক দৌড়িয়া যাইতেছে। আমি তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে জিজাসা করিতে লাগিলাম, কি হইয়াছে, এত দৌড়িতেছ কেন ? উত্তর না দিয়া তাহার মধ্যে এক জন আমাকে হাত নাড়িয়া বলিল—"পলাও পলাও"। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন পলাইব? কিন্তু কে কার উত্তর দেয়, সকলেই আপন প্রাণ লইয়া ব্যস্ত। আমি ইহার কিছই ভাব বুঝিতে না পারিয়া, প্যারী বাবুর নিকট তথ্য জানিতে চলি-লাম। গিয়া দেখি, তিনি দেওয়ালের চূণ লইয়া কপালে দীর্ঘ ফোটা

করিয়াছেন। গলা হইতে উপবীত বাহির করিয়া চাপকাণের উপর পরিয়াছেন। চক্ষুরক্তবর্ণ, মুখ মলিন। আমাকে দেখিয়াই বলি-লেন, "গুরখারা বামুন মানে"। জিজ্ঞাসা করিলাম, হয়েছে কি? তিনি বলিলেন যে, "গুরখা সৈন্যেরা শিমলা লুঠ করিবার জন্য আসিতেছে। আমি স্থির করিয়াছি যে, আমি খদে যাইব"। আমি বলিলাম যে, তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। এই কথায় তাঁহার মুখ আরও শুকাইল। তাঁহার ইচ্ছা যে, তিনি একাকী খদে পলাইয়া থাকেন--- দুই জন একত্রে গেলে পাহাড়িদের লোভ বাড়িবে, তাতে বাঁচা ভার হইবে। আমি তাঁহার ভাব বুঝিয়া বলিলাম, না, আমি খদে যাইব না। আমি বাসায় ফিরিলাম। আসিয়া দেখি যে, আমার্দের বাদার তালা বন্ধ। আমি ঘরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া রাস্তায় বেড়াইতে লাগিলাম। একটু পরেই কিশোরী আসিয়া বলিল যে, "টাকার থোলেটা আমি উননের ধারে মাটিতে পুঁতিয়া তাহার উপর কাঠ চাপাইয়া রাখিয়াছি, তার গুরখা চাকর-টাকে ঘরের মধ্যে পুরিয়া চাবি দিয়াছি; গুরুষা া গুরুষা দেখিলে কিছু বলিবে না। সামি বলিলাম, তাহাতো হইল, তোমার নিজের প্রাণের জন্ম কি করিতেছ? সে বলিল, "রাস্তার ধারে যে এই নর্দ্দদাটা আছে, গুর্থারা আসিলে তাহার মধ্যে আমি প্রবেশ করিয়া থাকিব—আমাকে কেউ দেখিতে পাইবে না।" গুরখারা বাস্তবিক আসিতেছে কি না, একটা উচ্চস্থানে উঠিয়া তাহা আমি দেখিতে গেলাম। দেখানে গিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া ছিল—যদি গুরখারা শিমলা আক্রমণ করিতে আদে, তবে সকলকে জানাইবার জন্ম তোপ পড়িবে।" দেখি যে. খানিক পরে ভয়ানক তোপও পডিল। তখন আমি ঈশবের প্রতি নির্ভর করিয়া রাস্তায় বেড়াইতে লাগিলাম। রাত্রি হইল, কোন উপদ্রবই নাই; আমি গৃহে গিয়া নিরাপদে শয়ন কঁরিলাম।

প্রভাতে নিজা ভঙ্গ হইলে দেখি যে, আমি বাঁচিয়া আছি, গুরখারা আক্রমণ করে নাই। বাহিরে গিয়া দেখি যে, গবর্ণমেণ্ট ট্রেজরি প্রভৃতি সকল কার্য্যালয়ে এবং রাস্তায় বন্দুকধারী গুরখার পাহারা।

## চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

3ना टेकाफ्रे फिराम सिमनार्ट मः राज आहेन रय, मिशाहेतरात्र বিদ্রোহে দিল্লী ও মিরাটে একটা ঘোরতর হত্যাকাও হইয়া গিয়াছে। ২রা জ্যৈষ্ঠতে কামাণ্ডার ইনচিফ্ জেনারল আর্সন দাড়ি কামাইয়া একটা বেতো ঘোডায় চডিয়া শিমলা হইতে নীচে চলিয়া গেলেন। শিমলার অতি নিকটবর্তী স্থানে একদল গুর্থা সৈন্ম ছিল, তিনি যাই-বার সময় সেই গুর্থা সৈতাদলের কাপ্তানকে হুকুম দিয়া গেলেন যে, "গুর্থা সৈন্মদিগকে নিরম্র করিও।" গুর্খারা নির্দ্দোষ, তাহাদের সঙ্গে मिপारिक्तित (यांग नारे, त्कान मस्य नारे। मार्ट्यता जातन (य, কালাসিপাই সবই এক। বুদ্ধির দোষে গুর্থাদিগকে নিরস্ত্র করিবার ছকুম হইল। কাপ্তান যেই গুর্থাদিগকে বন্দুক রাখিতে ছকুম দিলেন, অমনি তাহারা আপনাদিগকে অপমানিত ও ল<sup>গ</sup>িত মনে করিল। তাহারা ভাবিল যে, প্রথমে তাহাদিগকে নির্ুকরিয়া পরে তাহা-দিগকে তোপে উডাইয়া দিবে। এই ভাবিয়া তাহারা প্রাণের দায়ে সকলে একমত, একজোট হইল। তাহারা কাপ্তানের হুকুম মানিল না, वन्तृक রाখিল না। পরস্তু তাহারা ইংরাজ আফিসরদিগকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং ৩রা জ্যৈষ্ঠতে শিমলা আক্রমণ করিতে আসিতে লাগিল। এই সংবাদে শিমলার বাঙ্গালীরা তাহাদের পরিবার লইয়া উৎক্ষিত ও ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল। এখানকার মুসলমানেরা মনে করিল যে, তাহাদের রাজ্য আবার তাহারা ফিরিয়া'পাইল। একজন দীর্ঘকায় খেতবর্ণ প্রকাণ্ড দাডীওয়ালা ইরাণী কোথা হইতে বাহির হইয়া আমাকে সম্ভুষ্ট করিবার জন্য <sup>'</sup>বলিতে লাগিল, "মুসলমানকো হারাম খেলায়া, হিন্দুকো গৌ (थलाया ; आव (मथ लाउन रेकाम कितिकी शाय"। "এक জन

বাঙ্গালী আঙ্গিয়া আমার কাছে বলিল, "আপনি নিরূপদ্রবে বেশ বাডীতে ছিলেন—এ উপদ্ৰবে কেন এখানে এলেন। এ পর্য্যস্ত এমন উপদ্রব দেখি নাই"। আমি বলিলাম, "আমি একলা মানুষ, আমার ভাবনা কি ? কিন্তু যাঁহারা পরিবার লইয়া এখানে রহিয়াছেন, আমি তাঁহাদেরই জন্ম ভাবিতেছি। তাঁহাদেরই মহাবিপদ।'' তথাকার সাহেবেরা শিমলা রক্ষা করিবার জন্ত একত্র হইয়া, কতকগুলা বন্দুক লইয়া একটা উচ্চ পাহাড়ে চতুর্দ্দিক যিরিয়া বিবিদের সঙ্গে বসিয়া রহিল। সিমলা রক্ষা করিবেন কি. সেখানে তাঁহারা মদ্য পানে মত্ত হইয়া আমোদ, কোলাহল ও আক্ষালন করিতে লাগিলেন। তথাকার কমিশনর স্থবীর ও কার্য্য-কুশল লর্ড হে সাহেবই শিমলা রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন গুর্থা সৈন্সের শিমলাতে আগমন সূচক তোপ পড়িল, তখন তিনি নিজের প্রাণের ভয় ত্যাগ করিয়া দেই মাহত বিহীন প্রমন্ত হস্তীযুথের ভায় দৈহাদলের সম্মুখে মাথার টুপী খুলিয়া দেলাম করিতে করিতে উপ-স্থিত হইলেন এবং বিনয়ের সহিত আশাসবাকে; তাহাদিগকে শান্ত্রনা করিয়া শিমলাতে আসিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে টেজরী প্রভৃতি রক্ষণের ভার তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন। ইহাতে সেখানকার সাহেবরা লর্ড হে সাহেবের প্রতি ভারি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল—"লর্ড হে সাহেব কিছই বিবেচনা করিলেন না, তিনি আমা-**ए**नत थन, প्रान, मान मकलि विद्यारी भक्तिगत राज्य ममर्थन कति-লেন, তাহাদিগের নিকট নম্রতা স্বীকার করিয়া ইংরাজ জাতির কলক্ষ করিলেন। তিনি আমাদের প্রতি ভার দিলে আমরা তাহা-দিগকে তাডাইয়া দিতে পারিতাম"। আমাকে এক জন ৰাঙ্গালা আসিয়া বলিল, "মহাশয়! গুর্থারা যদিও সব অধিকার পাইয়াছে কিন্তু এখনো তাহাদের রাগ পড়ে নাই। তাহারা ইংরাজদিগক্তে वर्ष्ट शालि पिटार्ड । आभि विलाम, "उहारात तक्क नाहे—

কাপ্তান হীন সেনা , এখন বকুক ; আবার সব শান্ত হইয়া যাইবে।" কিন্তু সাহেবেরা একেবারে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন— ভাঁহারা নিরাশ হইয়া স্থির নিশ্চয় করিলেন যে, গুর্থারা যখন শিমলা অধিকার করিয়াছে, তখন পলায়ন ব্যতীত প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায় নাই। প্রাণ বাঁচাইবার জন্ম তাঁহারা শিমলা হইতে পলাইতে আরম্ভ করিলেন। তুই প্রহরের সময় দেখি যে, দাণ্ডি নাই, ঝাঁপান নাই, যোড়া নাই, সহায় নাই, এমন অনেক বিবি খদ দিয়া ভয়ে দৌড়িতেছে। কেবা কাহাকে দেখে, কেবা কাহার তত্ত্ব লয় ? সকলে আপনার আপনারই প্রাণ লইয়া বাস্ত। শিমলা একেবারে সন্ধ্যার মধ্যে লোক শৃশু হইয়া পড়িল। যে শিমলা মনুষ্যের কোলাহলে পূর্ণ ছিল, তাহা আজ নিঃশব্দ নিস্তর। কেবল কাকের কা কা ধ্বনি শিমলার বিশাল আকাশকে পূর্ণ করিতেছে! শিমলা যখন একে-বারে মানবশূন্য হইল, তথন অগত্যা আমাকে আজ শিমলা ছাড়িতে হইবে। যদিও গুর্থারা কোন অত্যাচার না করে, তথাপি খদ হইতে উঠিয়া পাহাড়ীরা সব লুঠ করিয়া লইতে পারে। শুবে আজ বেহারা কোথায় পাওয়া যায় ৭ সওয়ারি না পাইলেও শিমলা হইতে যে হাঁটিয়া পলাইতে হইবে, আমার এত ভয় হয় নাই। এই সময়ে একটা রক্ত-চক্ষু দীর্ঘ কৃষ্ণ পুরুষ আসিয়া আমাকে বলিল—"কুলিকা मुतकात शांग्र ? कुलि हारिएए ?" आमि विल्लाम हाँ, हारिएए। বলিল, কয় ঠৌ ?" বলিলাম, বিশঠো কুলি চাহিয়ে। "আচ্ছা হাম লাকে দেগা, হামকো বক্সিষ দেনে হোগা," এই বলিয়া সে ্চলিয়া গেল। ইত্যবসরে সওয়ারীর জন্য আমি একটা দোলা সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম। আমি রাত্রিতে আহার করিয়া উদ্বিগ্রচিত্তে শয়ন করিলাম। রাত্রি ছুই প্রহর হইয়াছে, তথন, "দরজা খোলো-দুর্জা খোলো" শব্দের সহিত তুয়ারে ধাকা পড়িতে লাগিল। বড়ই কোলাহল হইতে লাগিল। আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ুএত্যস্ত

ভয় হইল- च्यूबि এইবার গুর্থাদের হস্তে মারা পড়িলাম। আমি ভয়ে ভয়ে হয়ারটা খুলিয়া দিলাম। দেখি যে, দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ লোকটা বিশ জন কুলি লইয়া ডাকাডাকি করিতেছে। আমি প্রাণের ত্রাস হইতে রক্ষা পাইলাম। তাহারাই আমার রক্ষক হইয়া ঘরের মধ্যে সমস্ত রাত্রি শুইয়া রহিল। আমার প্রতি ঈশ্বরের বে করুণা, তাহা একেবারে প্রকাশ হইয়া পডিল। প্রভাত হইল, আমি শিমলা ছাড়িবার জন্ম প্রস্তুত হইলাম। কুলিরা বলিল (ম, অগ্রে টাকা না পাইলে তাহার। যাইবে না। আমি টাকা দিবার জন্ম কিশোরি, কিশোরি করিয়া ডাকিতে লাগিলাম, কিন্ত কোথায় কিশোরী ? তাহার কাছে খরচের টাকা ছিল, আর আমার কাছে একটা বাক্সভরা এক বাক্স টাকা ছিল। ভাবিয়াছিলাম, এত টাকা কুলিদিগকে দেখাইব না। কিন্তু কিশোরী নাই, কুলিরাও টাকা ব্যতীত উঠে না। আমি তখন তাহাদিগের সন্মুখে সেই বাক্স খুলিয়া প্রতি জনকে তিনটা করিয়া টাকা দিলাম। সেই সদ্দারটাকে পাঁচ টাকা পুরস্কার দিলাম, এমন সময়ে কিশোরী উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিলাম "এমন সঙ্কট সময়ে তুমি এখান হইতে কোণায় গিয়াছিলে 🖓 বলিল যে, একটা দরজি আমার কাপড় শেলাইয়ের দ্র চারি আনা অধিক চায় বলিয়া তাহা চুকাইতে এত বিলম্ব হইয়া পেল"। আমি এখন সেই দোলায় চডিয়া ডগসাহী নামক আর একটা পর্বতে চলিলাম। সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধার সময় কুলিরা আমাকে একটা প্রস্রবণের নিকটে রাথিয়া জল খাইতে বসিল এবং তাহারা পরস্পর কথা বার্ত্তা ও হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। আমি তাহাদের কথা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলাম যে, ইহারা হয় তো আমাকে মারিয়া ফেলিয়া এই সকল টাকা লইবার জন্ম পরামর্শ করিতেছে। ইহার) এখন এই জনশূভ্য অরণ্য হইতে আমাকে খদে ফেলিয়া দিলে আর কেহই জানিতে পারিবে না।

এ কেবল আমার মনের রুগা আতঙ্ক। তাহারা জল পান করিয়া পুনর্বার সবল হইয়া আমাকে একটা বাজারে লইয়া দুই প্রহর রাত্রিতে নামাইল। দেখানে নানিমাপন করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। আমার প্রেটের কতকগুলা টাকা প্রদা বিছানাতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, দেখি য়ে, সেই কুলিরা সেই সব কুড়াইয়া আনিয়া আমাকে দিল। তাহাতে ভাহাদের উপরে আমার বডই বিশ্বাস জন্মিল। আমি মধ্যাহুকালে ডগসাহীতে পঁত্ছিলাম। তাহার। আমাকে একটা খোলার ঘরে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কিশোরী সন্ধার সময়ে আমার কাছে পঁতছিল। খদের ধারে একটা গোয়ালার বাড়ীর উপরে একটা ভাঙ্গা ঘর থাকিবার জন্য পাইলাম এবং শয়নের জন্ম একখানা দভির খাটিয়া পাইলাম। ইহাতেই সেই রাত্রি যাপন করিলাম। তাহার পর আমি সকালে উঠিয়া পর্বতের চূড়াতে চলিয়া গেলাম। দেখি, সেই চূড়াতে মদের খালি বাক্স বসাইয়া গোরা সৈন্সেরা এক চক্রাকৃতি কেল্লা নির্ম্মাণ করি-য়াছে। তাহার মধ্যে একটা পতাকা উডিতেছে, তাহার নীচে একটা গোরা একটা খোলা তর্যাল লইয়া দাঁডাইয়া বাঁহয়াছে। আমি আত্তে আত্তে সেই বাজের প্রাচীর লজ্ঞ্বন করিয়া সেই কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং অতি ভয়ে ভয়ে সেই গোরার কাছে গেলাম। মনে করিলাম এ বা আমার উপরে তাহার তলওয়ার চালায়। কিন্তু দে অতি মলিন ও বিষয়ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গুর্থারা কি এখানে আসিতেছে ?" আমি বলিলাম "না, এখন এখানে আসে নাই '। আমি সেখান হইতে বাহিরে আসিলাম এবং খুঁজিয়া একটি ক্ষুদ্র গুহা পাইলাম, তাহার মধ্যে ছায়াতে বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যাকালে নীচে পর্বতে আসিয়া সেই পুহে শয়ন করিলাম। সেই রাত্রিতে অল্ল রৃষ্টি হইল, আর দে ঘরের ঘরত্ব থাকিল না। ভাঙ্গা ছাদ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই প্রকারে আমার দেই বনরামে

দিন রাত্রি কাটিয়া যাইত। কাবুল লড়াইয়ের ফেরতা গোষজা ও বস্তজা তুই জন এই ডগসাহাতে এখন ডাকঘরের কর্মা করেন। তাঁহারা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আইলেন। বস্তজা বলিলেন, "আমি কাবুলের লড়াই হইতে বড় বেঁচে এসেছি। পলাইয়া আসি-বার সময় কাবুলের পথে একখানা শৃত্য ঘর দেখিতে পাইয়া আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং একটা মাচার উপর উঠিয়া লুকাইয়া রহিলাম। দেখানে কাবুলীরা আমাকে দেখিতে পাইয়া মারে স্বার কি। অনেক কটে বাঁচিয়া আসিয়াছি। আবার এখন এই বিপদ।" আমি সেখানে যে ক্য়দিন ছিলাম, প্রতি দিন ছোযজা আমার তত্ত্ব লইতেন। আমি এক দিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঘোষজা, মাজিকার খবর কি 🖓 তিনি বলিলেন, "আজিকার খবর বড় ভাল নয়। আজ সব ডাক জালাইয়া দিয়াছে"। তাহার পর দিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঘোষজা, আজিকার কি খবর" ? বলিলেন, আজিকার বড় ভাল থবর নয়। আজ জলন্ধর হইতে বিদ্রোহীর আসিতেছে।" ঘোষজার নিকট হইতে এক দিনও ভাল খবর পাওয়া যায় না। তিনি প্রতি দিনই মুখ ভার করিয়া আদেন। আমি এইরূপে অতি কটে এগারো দিন অভিবাহিত করিলাম। এখন সংবাদ আইল যে. শিমলা নির্বিদ্ন হইয়াছে। আর কোন ভয় নাই। আমি শিমলা ঘাইবার জন্ম উদ্যোগ করিলাম। কুলি আনিতে পাঠাইলাম, শুনি-লাম কুলি নাই। ওলাউঠার ভয়ে তাহারা পলাইয়াছে। একটা বোড়া পাইলাম। সেই ঘোডাতে বৈকালে সওয়ার হইয়া চলিলাম। খানিক দুর আসিয়া রাত্রিতে একটা আড্ডায় থাকিলাম। তাহার পর দিন প্রাতঃকালে আমি আবার সেই ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতে লাগিলাম। কিশোরীকে আর আমার দঙ্গে পাইলাম না। সেই আবরণহীন পর্বতে তখন জ্যৈষ্ঠ মাদের রোদ্রের উত্তাপ বড়ই প্রথর হইয়াছে। একটু ছায়ার জন্ম আমি লালায়িত হইলাম, কিন্তু একটি

বৃক্ষ নাই যে, আমাকে একটু ছায়া দেয়। পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে, সঙ্গে আর একটি মানুষ নাই যে, একবার ঘোড়াটা ধরে। আমি সেই অবস্থায় মধ্যাহু পর্যান্ত চলিয়া একটা বাঙ্গালা পাইলাম। ঘোড়াটিকে এক স্থানে বাঁধিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে গেলাম। একটু জল চাহিতেছি, দৈবক্রমে পলায়িতা একটি বিবি সেখানে ছিলেন, তিনি সমতঃথে ছঃখী হইয়া আমার জন্ম একটু মাখন ও তথ আলু আর একটু জল পাঠাইয়া দিলেন। তামি তাহা খাইয়া কুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া প্রাণ ধারণ ভাকিতেছি, কিশোরি, আছ এখানে ও এখানে কি আছ ? োল যে, কিশোরী আসিয়াদরজা খুলিয়া দিল। আমি ডগসাহী ইতে ১৮ই জৈঠি দিবসে শিমলায় ফিরিয়া আইলাম।

#### পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি শিমলাতে ফিরিয়া আসিয়া কিশোরী নাথ চাটুয়োকে বলিলাম, আমি সপ্তাহের মধ্যে আরো উত্তর দিকে উচ্চ উচ্চ পর্বত ভুমণে যাইব। আমার সঙ্গে তোমাকে যাইতে হইবে। আমার জন্ম একটা ঝাঁপান ও তোমার জন্ম একটা ঘোড়া ঠিক্ করিয়া রাথ। "যে আজ্ঞা," বলিয়া তাহার উদ্যোগে সে চলিল। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ দিবস শিমলা হইতে যাত্রা করিবার দিন স্থির ছিল। আমি সে দিবস অতি প্রত্যুবে উঠিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার ঝাঁপান আসিয়া উপস্থিত, বাঙ্গীবর্দারেরা সব হাজির। আমি কিশোরীকে বলিলাম, তোমার ঘোড়া কোথায় ? "এই এলো বো'লে, এই এলো বো'লে," বলিয়া সে ব্যস্ত হইয়া পথের দিকে তাকাইতে লাগিল। এক ঘণ্টা চলিয়া গেল, তবু তাহার ঘোড়ার কোন খবর নাই। আমার যাইবার এই বাধা ও বিলম্ব আর সহ হইল না। আমি বুঝিলাম যে, অধিক শীতের ভয়ে আরে। উত্তরে কিশোরী আমার সঙ্গে যাইতে **অনিচ্ছুক। আমি তাহাকে বলিলাম**, "তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি আমার সঙ্গে না গেলে আমি একাকী জনণে যাইতে পারিব না। আমি তোমাকে চাই না, তুমি এখানে থাক। তোমার নিকট পেটরার ও বাক্সর যে সকল চাবি আছে, তাহা আমাকে দাও।" আমি তাহার নিকট হইতে সেই সকল চাবি লইয়া ঝাঁপানে বসিলাম। বলিলাম, ঝাঁপান কাঁপান উঠিল, বাঙ্গাবর্দারেরা বাঙ্গা লইয়া চলিল, হতবুদ্ধি কিশোরী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি আনন্দে, উৎসাহে বাজার দেখিতে দেখিতে শিমলা ছাড়াইলাম। ত্রই ঘণ্টা চলিয়ু একটা পর্ববতে যাইয়া দেখি, তাহার পার্শ্ব-পর্ববতে যাইবার সেতু ভগ্ন

হইয়া গিয়াছে, আর চলিবার পথ নাই। ঝাঁপানীরা ঝাঁপান রাখিল। আমার কি তবে এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে । ঝাঁপানীরা বলিল, "যদি এই ভাঙ্গা পুলের কার্নিশ দিয়া একা একা চলিয়া এই পুল পার হইতে পারেন, তবে আমরা খালি ঝাঁপান লইয়া খদ দিয়া ওপারে যাইয়া আপনাকে ধরিতে পারি।" আমার তথন যেমন মনের বেগ, তেমনি আমি সাহস করিয়া এই উপায়ই অবলম্বন করিলাম। কার্নিশের উপরে একটি মাত্র পা রাথিবার স্থান, হাতে ধরিবার কোন দিকে কোন অবলম্বন নাই, ্রনীচে ভয়ানক গভীর খদ—ঈশর-প্রুদাদে আমি তাহা নির্বিদ্ধে লজ্মন করিলাম। ঈশর-প্রসাদে যথার্থই "পঙ্গুর্লজ্ময়তে গিরিং" আমার ভ্রমণের সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল না। তথা হইতে ক্রমে পর্ববতের উপরে উঠিতে লাগিলাম। সেই পর্বত একেবারে প্রাচীরের স্থায় সোজা হইয়া এত উচ্চে উঠিয়াছে যে, সেখান হইতে নীচের খদের কেলু গাছকেও ক্ষুদ্র চারার মত বোধ হইতে ল গল। নিকটেই গ্রাম, সেই গ্রাম হইতে বাঘের মত কতকগুল ফুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ছটিয়া আইল। সোজা খাড়া পর্ববত, নাঁচে বিষম খদ, উপরে কুকুরের তাড়া। ভয়ে ভয়ে এ সঙ্কট পথটা ছাডাইলাম। চুই প্রহরের পর একটা শৃত্ত পান্থ-শালা পাইয়া সে দিনের জত্ত সেই খানেই অবস্থিতি করিলাম। আমার সঙ্গে রন্ধন করিবার কোন লোক নাই। ঝাঁপানীরা বলিল, "হাম লোককা রোটী বড়া মিঠা হ্যায়"। আমি তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের মক্কা যব মিশ্রিত ু একখানা রুটী লইয়া তাহারই একটু খাইয়া সে দিন কাটাইলাম। তাহাই আমার যথেষ্ট হইল। "রুখা শুখা গমকি টুকরা, লোনা বা আলোনা ক্যা। শের দিয়া তো রোনা ক্যা।" থানিক পরে কতক গুলা পাহাড়ীরা নিকটস্থ গ্রাম হইতে আমার নিকটে আসিল এবং নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া আমোদে নৃত্য করিতে লাগিল।

हेशामत এक अपनेत मिरक ठाहिया एमचि (य, जाहात नाक नाहै. মুখখানা একেবারে চেপটা। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোম্হারা মুখনে ইয়ে ক্যা হয়া? সে বলিল, আমার মুখে একটা ভালুকে থাবা মারিয়াছিল-আমার সম্মুখের একটা পথ দেখাইয়া বলিল, "এ পথে ভালুক আসিয়াছিল, তাহাকে তাড়াইতে গিয়া সে থাবা মারিয়া আমার নাকটা উঠাইয়া লইয়াছে"। সেই ভাঙ্গা মুখ লইয়া তাহার কতই নৃত্য, কতই তাহার আমোদ। আমি সেই পাহাড়ী-দের সরল প্রকৃতি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। পর দিন প্রাতঃ-কালে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অপরাত্তে একটা পর্বতের চূড়ায় যাইয়া অবস্থান করিলাম। সেখানে গ্রামের অনেকগুলা লোক আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া বসিল। তাহারা বলিল, "আমাদের এখানে বড় ক্লেশে থাকিতে হয়। বরফের সময়ে এক হাঁটু বরফ ভাঙ্গিয়া সর্ববদাই চলিতে হয়, ক্ষেতের সময় শৃকর ও ভালুক আসিয়া সব ক্ষেত নফ্ট করে। রাত্রিতে মাচার উপর থাকিয়া আমরা ক্ষেত রক্ষা করি'। সেই গর্ববতের খদেই তাহাদের গ্রাম। তাহারা আমাকে বলিল, "আপনি আমাদের গ্রামে চলুন, সেখানে আমাদের বাড়ীতে স্থথে থাকিতে পারিবেন, এখানে থাকিলে আপ-নার কফ্ট হইবে"। আমি কিন্তু সেই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদের গ্রামে গেলাম না। সে পাকদন্তীর পথ, বড় কষ্টে উঠিতে নামিতে হয়। মামার যাইবার উৎসাহ সত্তেও তুর্গম পথ বলিয়া গেলাম না। গহাদের দেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্ল। পাণ্ডবদের নত তাহার। সকল ভাই মিলে এক জন স্ত্রীকে বিবাহ করে। সেই প্রীর সন্তানেরা সকল ভাইকেই বাপ বলে। আমি সে দিন সেই ্ৰুড়াতেই থাকিয়া প্ৰভাতে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম। এই দিন, তুই প্রহর পর্য্যন্ত চলিয়া শাঁপানীরা ঝাঁপান রাখিল। বলিল, পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে আর কাঁপান চলে ন।। এখন কি করি ?

পথটা চডাইয়ের পথ, কোন পাকদগুডি । ভাঙ্গা পথ, উদ্ধেষ দিকে কেবল পাথরের উপরে পাথরের টিবি পড়িয়া রহিয়াছে। এই পথ সম্কট দেখিয়াও কিন্তু আমি ফিরিতে পারিলাম না। আমি সেই ভাঙ্গা পথে পাথরের উপর দিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া উঠিতে লাগি-লাম-এক জন পিছনের দিকে আমার কোমরটার অবলম্বন হট্যা ধরিয়া রহিল। তিন ঘণ্টা এইরূপ করিয়া চলিয়া চলিয়া সেই ভাঙ্গা পথ অতিক্রম করিলাম। শিখরে উঠিয়া একটা ঘর পাইলাম। দে ঘরে একখানা কোঁচ ছিল, আমি আসিয়াই তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। ঝাঁপানীরা গ্রামে যাইয়া আমার জন্ম এক বাটী চুগ্ধ আনিল: কিন্তু অতি পরিশ্রমে আমার ক্ষুধা চলিয়া গিয়াছে, আমি সে দুগ্ধ থাইতে পারিলাম না। সেই যে কোচে পডিয়া রহিলাম, সমস্ত রাত্রি চলিয়া গেল, একবারও উঠিলাম না। প্রাতে শরীরে একটু বল আইল, ঝাঁপানীরা এক বাটী চুগ্ধ আনিয়া দিল, আমি তাহা পান করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। আরো উপরে উঠিয়াসেই দিন নারকাণ্ডাতে উপস্থিত হইলাম। এ অতি উচ্চ শিখর। এখানে শীতের অতিশয় আধিকা বোধ হইল।

পর দিন প্রাতঃকালে ছুগ্ধ পান করিয়া পদত্রজেই চলিলাম।
অদূরেই নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাল যেহেতু সে পথ বনের মধ্য দিয়া
গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সেই বন ভেদ করিয়া রোদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া
পথে পড়িয়াছে; তাহাতে বনের শোভা আরো দীপ্তি পাইতেছে।
যাইতে যাইতে দেখি যে, বনের স্থানে স্থানে বহুকালের বৃহৎ বৃহৎ
বৃক্ষসকল মূল হইতে উৎপাটিত হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণত রহিয়াছে, অনেক
তক্ষণবয়্বক্ষ বৃক্ষও দাবানলে দগ্ধ হইয়া অসময়ে ছুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।
অনেক পথ চলিয়া পরে যানারোহণ করিলাম। ঝাঁপানে চড়িয়া
ক্রমে আরও নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম। পর্বতের উপরে
শীরোহণ করিতে করিতে তাহার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া
ক্রেবল

হরিতবর্ণ ঘন পল্লবার্ত বৃহৎ বৃক্ষসকল দেখিতে পাই। তাহাতে একটি পুষ্প কি একটি ফলও নাই। কেবল কেলু নামক বুহৎ বুক্ষেতে হরিতবর্ণ একপ্রকার কদাকার ফল দৃষ্ট হয়, তাহা পক্ষীতেও আহার করে না। কিন্তু পর্বতের গাত্তেতে বিবিধপ্রকারের তৃণ লতাদি যে জন্মে তাহারই শোভা চমৎকার। তাহা হইতে যে কত জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ, সকল বর্ণেরই পুষ্পা যথা তথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পুষ্প সকলের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য, তাহাদিগের নিক্ষলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম প<u>রিত্র পু</u>রুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্ত্তমান বোধ হইল। যদিও ইহাদিপের ধেমন রূপ তেমন গন্ধ নাই, কিন্তু আর একপ্রকার খেতবর্ণ গোলাপ পুপ্পের গুচ্ছসকল বন হইতে বনান্তরে প্রক্ষ্টিত হইয়া সমুদায় দেশ গন্ধে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। এই খেত গোলাপ চারি পত্রের এক স্তবক মাত্র। স্থানে স্থানে চামেলি পুষ্পও গন্ধ দান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে কুদ্র ক্ষুদ্র ষ্ট্রাবেরি क्लमकल थु थु बुक्कवर्ग छेर्पालंब नाम् मीखि भारेटा । আমার সঙ্গের এক ভূত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুপিত শাখা আমার হস্তে দিল। এমন স্থন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনো (मिथ नाहे— आगात कक थुनिया (शन, आगात कम्य निक्षिण हहेन्। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অথিল মাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলাম। এই বনের মধ্যে কে বা সেই সকল পুষ্পের স্থান্ধ পাইবে, কে বা তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখিলে, তথাপি তিনি কত যত্নে, কত স্নেহে, তাহাদিগকে স্থগন্ধ দিয়া, লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া লতাতে সাজাইয়া রাণিয়াছেন। তাঁহার করুণা ও স্নেছ আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। নাথ! যখন এই কুদ্র কুদ্র পুষ্পগুলির উপরে তোমার এত করুণা, তথ্য আমাদের

উপর না জানি তোমার কত করুণা ! তোমার করুণা আমার মন প্রাণ হইতে কখনই যাইবে না। তোমার করুণা আমার মন প্রাণে এমনি বিদ্ধ হইয়া আছে যে, যদি আমার মস্তক যায়, তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না।

> هوگزم مهر تو از لوح دل و جان نروه انتچنان مهر تو ام در دل و جان جائے گرفت که گرم سر برود مهر تو از جان نرود

হাফেজের এই কবিতা পথে সমস্ত দিন উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে পড়িতে তাঁহার করুণারদে নিমগ্ন হইয়া সূর্য্য অস্তের কিছু পূর্বের সায়ংকালে স্বজ্বী নামক পর্বত চূড়াতে উপস্থিত হইলাম। দিন কখন্ চলিয়া গেল কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই উচ্চ শিথর হইতে পরস্পর অভিমুখী চুই পর্ববত শ্রেণীর শোভা দেখিয়া পুলকিত ্হইলাম। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কোন পর্ববতে নিবিড বন, ঋক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাদ স্থান। কোন পর্বতের আপাদ-মস্তক পক্ষ গোধুম-ক্ষেত্র দারা স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে৷ তাহার মধ্যে মধ্যে বিস্তর ব্যবধানে এক একগ্রামে দশ বারোটি করিয়া গৃহপুঞ্জ নূর্য্য-কিরণে দীপ্তি পাইতেছে। কোন পর্বত আপাদ-মস্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণদ্বারা ভূষিত রহিয়াছে। কোন পর্ববত একেবারে তৃণশূস্ত হইয়া তাহার নিকটস্থ বনাকীর্ণ পর্বতের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। প্রতি পর্বতই আপনার মহোচ্চতার গরিমাতে স্তব্ধ হইয়া পশ্চাতে হেলিয়া রহিয়াছে, কাহাকেও শঙ্কা নাই। কিন্তু তাহার আশ্রিত পথিকেরা রাজ্জ-ভৃত্যের ন্যায় সর্ববদা সশঙ্কিত,--একবার পদস্থলন ेহইলে।আর রক্ষা নাই। সূর্য্য অস্তমিত হইল, অন্ধকার ভুবনকে ক্রমে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তখনো আমি সেই পর্বত-শৃঙ্গে একাকী ্বিসিয়া আছি। দুর হইন্তে পর্ববতের স্থানে স্থানে কেবল প্রদীপের র্থালোক মনুষ্য-বসতির পরিচয় দিতেছে।

প্রদিবস প্রাতঃকালে সেই পর্বত শ্রেণীর মধ্যে যে পর্বত বনাকীর্ণ, সেই পর্বতের পথ দিয়া নিম্নে পদত্রজেই অবরোহণ করিতে লাগিলাম। পর্ববত আরোহণ করিতে যেমন কফা, অব-রোহণ করা তেমনি সহজ। এ পর্বতে কেবল কেলু বৃক্ষের বন। ইহাকে তো বন বলা উচিত হয় না. ইহা উদ্যান অপেক্ষাও ভাল। কেলু রক্ষ দেবদারু রক্ষের তায়ে ঋজু এবং দীর্ঘ। তাহার শাখা সকল তাহার অগ্রভাগ পর্যাস্ত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং ঝাউ-গাছের পত্রের ন্যায় অথচ সূচী প্রমাণ দীর্ঘমাত্র ঘন পত্র ভাহার ভূষণ হইয়াছে। বৃহৎ পক্ষীর পক্ষের স্থায় প্রসারিত ও ঘন পত্রাবৃত শাখা সকল শীতকালে বহু তুষার ভার বহন করে, অথচ ইহার পত্র সকল সেই তৃষার দারা জীর্ণ শীর্ণ না হইয়া আরও সতেজ হয়—কখনো আপনার হরিতবর্ণ পরিত্যাগ করে না। ইহা কি আশর্ষ্য নহে? ঈশ্রের কোন্ কার্য্য না আশ্চর্য্য! এই পর্বিতের তল হইতে তাহার চূড়া পর্যাস্ত এই বৃক্ষসকল দৈশুদলের স্থায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই দৃশ্যের মহত্ব ও সৌন্দর্য্য কি মনুষ্যকৃত কোন উদ্যানে থাকিবার সম্ভাবনা ? এই কেলু বৃক্ষের কোন পুষ্প হয় না। ইহা বনস্পতি এবং ইহার ফলও অতি নিকৃষ্ট, তথাপি ইহার দারা আমরা বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হই। ইহাতে আল্কাতরা জন্মে। কতক দূর চলিয়া পরে ঝাঁপানে চড়িলাম। যাইতে যাইতে স্নানের উপযুক্ত এক প্রস্রবণ প্রাপ্ত হইয়া দেই তুষার পরিণত হিম জলে স্নান করিয়া নৃতন স্ফুর্ত্তি ধারণ করিলাম। এবং ত্রেক্সের উপাসনা করিয়া পবিত্র হইলাম। পথে এক পাল অঞ্চা অবি চলিয়া যাইতেছিল, আমার খাঁপানী একটা হৃশ্ধবতী অঞ্চা ধরিয়া আমার নিকটে আনিল এবং বলিল যে, "ইস্সে ছুধ মেলে গা।" আমি ভাহা হইতে এক পোয়া মাত্র ছগ্ন পাইলাম। উপাদনার পরে আমার নিয়মিত ছগ্ধ পথের মধ্যে

প্রিয়া আশ্চর্য্য হইলাম এবং করুণাময় ঈশ্বকে ধ্রুবাদ দিয়া তাহা পান করিলাম। "সবানা জীয়াকা তুম্ দাতা, সো মৈ বিদর না যাই" সকল জীবের তুমি দাতা তাহা যেন আমি বিশ্বত না হই। তাহার পরে পদত্রজে অগ্রসর হইলাম। বনের অস্তে এক গ্রামে উপনীত হইলাম, পুনর্ববার সেখানে পক্ক গোধুম যবাদির ক্ষেত্র एविया <u>शक्त इंडेलाम । मधा मधा यो</u>क्तिमत क्वित तरियाह । এক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা প্রসন্নমনে পক্ষ শস্য কর্ত্তন করিতেছে, অন্ত ক্ষেত্রে কুষকেরা ভাবী ফল প্রত্যাশায় হল বহন দারা ভূমি কর্ষণ করিতেছে। রৌদ্রের জন্ম পুনর্ববার ঝাঁপানে চড়িয়া প্রায় ছুই প্রহরের সময় বোয়ালি নামক পর্বতে উপস্থিত হইলাম। স্কুজ হইতে ইহা অনেক নিম্নে। এই পর্ববতের তলে নগরী নদী এবং ইহার নিকটেই অন্যান্য পর্ববত তলে শতক্র নদী বহিতেছে। বোয়ালি পর্বতের চূড়া হইতে শতজ নদীকে চুই হস্ত মাত্র প্রশস্ত বোধ হইতেছে এবং তাহা রোপ্য-পত্রের স্থায় সূর্য্য-কিরণে চিক্ চিক্ করিতেছে। এই শতজ নদী তারে রামপুর ন া যে এক নগর আছে, তাহা এখানে অতিশয় প্রাসিদ্ধ, যেহেতু এই সকল পর্বতের অধিকারী যে রাজা, রামপুর তাঁহার রাজধানী। রামপুর যে পর্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা ইহার সন্ধিকট দেখা যাই-তেছে, তথাপি ইহাতে যাইতে হইলে নিম্নগামী বহুপথ ভ্রমণ করিতে হয়। এই রাজার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর হইবে এবং ইংরাজী ভাষাও অল্ল অল্ল শিখিয়াছেন। শতক্র নদী এই রামপুর হইতে ভজ্জীর রাণার রাজধানী শোহিনী হইয়া তাহার নিম্নে বিলাস-ेপুরে যাইয়া পর্বত ত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে বহমানা হইয়াছে।

গত কল্য স্থজ্বী হইতে ক্রমিক অবরোহণ করিয়া বোয়ালিতে আসিয়াছিলাম, অদ্যও তদ্রুপ প্রাতঃকালে এখান হইতে অবরোহণ ক্রিয়া অপরাহে নগরী নদী তীরে উপস্থিত হইলাম। এই মহা বেগবতী স্রোত্যতী স্বীয় গর্ভন্থ বৃহৎ বৃহৎ হস্তিকায় তুল্য প্রস্তুর-খণ্ডে আঘাত পাইয়া রোধান্বিতা ও ফেণময়ী হইয়া গঞ্জীর শব্দ-করতঃ সর্ববনিয়ন্তার শাসনে সমুদ্র সমাগমে গমন করিতেছে। ইহার উভয় তীর হইতে চুই পর্বত বৃহৎ প্রাচীরের স্থায় অনেক উচ্চ পর্যান্ত সমান উঠিয়া পরে পশ্চাতে হেলিয়া গিয়াছে। রৌদ্রের কিরণ বিস্তর কাল এখানে থাকিবার স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই নদীর উপর একটি স্থন্দর সেতৃ ঝুলিতেছে, আমি সেই সেতৃ দিয়া নদীর পর পারে গিয়া একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাঙ্গালাতে বিশ্রাম কবি-এই উপত্যকা ভূমি অতি রম্য ও অতি বিরল। ইহার দশ-ক্রোশ মধ্যে একটি লোক নাই, একটি গ্রাম নাই। এখানে স্ত্রীপুত্র লইয়া কেবল একটি ঘরে এক জন মনুষ্য বাস করিতেছে। সে তো ঘর নহে--সে পর্বতের গহবর-সেখানেই তাহারা রন্ধন করে. সেখানেই তাহারা শয়ন করে। দেখি যে, তাহার স্ত্রী একটি শিশুকে পিঠে নিয়া আহলাদে নৃত্য করিতেছে, তাহার আর একটি ছেলে পর্বতের উপরে সঙ্কট স্থান দিয়া হাসিয়া হাসিয়া দৌড়াদৌড়ি করি-তেছে। তাহার পিতা একটি ছোট ক্ষেত্রে আলু চাষ করিতেছে। এখানে ঈশর তাহাদের স্থাথের কিছুই অভাব রাখেন নাই। রাজাসনে বসিয়া রাজাদিগের এমন শাস্তি স্থুথ চুলুভি। আমি সায়ংকালে এই নদীর সেন্দির্য্যে মোহিত হইয়া একাকী তাহার তীরে विष्ठत्रे कतिए हिलाम, क्ठां डेभरत मुष्टिभां कतिया प्रिथ (य. "পর্ব্বতো বহুমান" পর্ব্বতের উপরে দীপমালা শোভা পাইতেছে। শায়ংকালের অবসান হইয়া রাত্রি যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, দেই অগ্নিও ক্রেমে তত ব্যাপ্ত হইল। উপর হইতে অগ্নিবাশের ভার্য নক্ষত্র বেগে শত সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইয়া নদী তীর পর্যান্ত निश्चम् त्रक नकलाक जाक्रमण कतिल। क्रांस এरक এरक नमुनाम বৃক্ষ স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিরূপ ধারণ করিল এবং অস্ক

তিমির সে স্থান হইতে বহু দূরে প্রস্থান করিল। অগ্নির এই অগ্রুগ ক্ষপ দেখিতে দেখিতে, যে দেবতা অগ্নিতে তাঁহার মহিমা অমুভ্র कतिरा नांशिनाम । आमि शृत्र्व এখानकात अत्नक वरन मारानला চিহু দশ্ধ বৃক্ষ সকল দেখিয়াছি এবং রাত্রিতে দূরত্ব পর্বতের প্রজ্ঞ লিত অগ্নির শোভাও দর্শন করিয়াছি, কিন্তু এখানে দাবানলের উৎ-পত্তি, ব্যাপ্তি, উন্নতি, নির্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আমার বড়ই আহলাদ হইল। সমস্ত রাত্রি এই দাবানল জ্বলিয়াছিল; রাত্রিতে যখনই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তথনি তাহার আলোক দেখিয়াছি। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি যে, অনেক দশ্ধ দার হইতে ধূম নির্গত হই-তেছে এবং উৎসব রজনীর প্রভাত কালের অবশিষ্ট দীপালোকের ভায় মধ্যে মধ্যে সর্ববভুক, লোলুপ অগ্নিও মান ও অবসন্ন হইয়া জলিত রহিয়াছে। আমি সেই নদীতে ঘাইয়া স্নান করিলাম। ঘটি করিয়া তাহা হইতে জল তুলিয়া মস্তকে দিলাম। সে জল এমনি হিম যে, বোধ হইল যেন মস্তকের মক্তি জমিয়া গেল। স্থান ও উপাসনার পর কিঞ্চিৎ তুগ্ধ পান ে রা এখান হইতে প্রস্থান করিলাম। প্রাতঃকাল অবধি আবার এখান হইতে ক্রমিক আরোহণ করিয়া চুই প্রছরের সময় দারুণ ঘাট নামক দারুণ উচ্চ পর্বতের শিখরে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, সম্মুখে আর এক নিদারুণ উচ্চ পর্বত-শুক্ষ তুষারাবৃত হইয়া উদ্যত বজুের স্থায় মহন্তয় ঈশরের মহিমা উন্নত মুথে ঘোষণা করিতেছে। আমি আঘাঢ় মাসের প্রথম দিবসে দারুণ ঘাটে উপস্থিত হইয়া সম্মুখস্থিত ত্যারাবৃত পর্বত শুঙ্গের আশ্লিফ মেঘাবলী হইতে ত্যার বর্ষণ দর্শন করিলাম। আষাতৃ মাদে তুষার বর্ষণ শিমলাবাদিদিগের পক্ষেও আশ্চর্যা, ষেহেতু চৈত্র মাস শেষ না হইতে হইতেই শিমলা পর্বত ত্যার-জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া বৈশাখ মাসে মনোহর বসস্ত-বেঁশ ধারণ করে। ২রা আষাঢ়ে এই পূর্বত হইতে অবরোহণ করিয়া

দিবাহন নামক পর্বতে উপস্থিত হই। সেখানে রামপুরের রাণার একটি অটালিকা আছে, গ্রীম্মকালে রামপুরে অধিক উত্তাপ হইলে কখন কখন শীতল বায় সেবনার্ধে রাজা এখানে আসিয়া পাকেন ! গীমকালে পর্বত তলে আমাদিগের দেশ অপেকাও অধিক উত্তাপ হয়, পর্বত চূড়াতেই বারোমাস শীতল বায়ু বহিতে থাকে। ৪ঠা আঘাচ এখান হইতে পত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৩ই আঘাটে ঈশ্বর প্রসাদাৎ নির্বিন্দে আমার শিমলার প্রবাস যরের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া ঘা মারি-नाम। किरमाती पत्रका थूनिया मन्त्रुरथ फाँछाइन। आणि विननाम, "তোমার মুখ যে একেবারে কালি হইয়া গিয়াছে।" সে বলিল, "আমি এখানে ছিলাম না, যখন আপনার আজ্ঞা অবহেলা করিলাম এবং আপনার সঙ্গে যাইতে পারিলাম না, তখন আমি অমুশোচনা ও অনুতাপে একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। আমি আর এখানে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি পর্বত হইতে নামিয়া জালামুখী চলিয়া গেলাম। জালামুখীর অগ্নির তাপে, জ্যৈষ্ঠ মাদের রোদ্রের তাপে আমার শরীর দগ্ধ হইয়া গেল। আমি তাই কালামুখ হইয়া এখানে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হইয়াছে। আমি আপনার নিকট বড় অপরাধী ও দোষী হইয়াছি। আমার আশা নাই যে, আপনি আর আমাকে আপনার নিকট রাখিবেন।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "ভোমার ভয় নাই, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তুমি যেমন আমার কাছে ছিলে তেমনি আমার কাছে থাক।" সে বলিল, আমি নীচে যাইবার সময় একটা চাকর বাসায় রাথিয়া গিয়াছিলাম, আসিয়া দেখি যে, সে চাকর পলাইয়া গিয়াছে। দরজা সব বন্ধ, আমি দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, আমাদের কাপড় ও বাজু পেটরা সকলই আছে, কিছুই লইয়া যায় নাই। আমি তিন দিনু মাত্র পূর্বের এখানে আসিয়াছি।" আমি তাহার এই কথা শুনিয়া

চমকিয়া উঠিলাম। বদি আমি তিন দিন পূর্বের এখানে আদিতা তবে বড়ই বিশ্রাটে পড়িতে হইত। এই বিংশতি দিবদের পর্বত শ্রেমণে ঈশর আমার শরীরকে আধিভৌতিক কত বিপদ হইতে রক্ষাকরিলেন, আমার মনকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, বিবেক ও বৈরাগ্যের কত উচ্চ শিক্ষা দিলেন, তাঁহার সহবাস হুখে আমার আত্মাকে কত পবিত্র ও উন্নত করিলেন, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা আমার হৃদয়ে ধরিল না। আমি তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ঘরে গিয়া তাঁহার প্রেমগান করিতে লাগিলাম।

# यहेजिश्म शतिराष्ट्रम ।

এখন হিমালয়ে বর্ষা ঋতু আরম্ভ হইল, ঈশরের জল-যন্ত দিবা নিশি চলিতে লাগিল। চিরকাল মেঘ উর্দ্ধে দেখিয়া আসিয়াছি, এখন দেখি, অধস্তন পর্বতের পাদমূল হইতে শ্বেড বাষ্পময় মেঘ উप्रिंक लागित। देश प्रतिशा आमि आकर्षा दहेलाम। ক্রমে তাহা পর্বতে শিখর পর্যান্ত আচ্চন্ন করিয়া ফেলিল। 'আমি একেবারে মেঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঋষি-কল্লিভ ইন্দের রাজত্ব প্রত্যক্ষ করিলাম। থানিক পরেই রুষ্টি হইয়া মেঘ পরিক্ষার হইয়া গেল। আবার পর্বত হইতে তুলা-রাশির ভায় মেঘ উঠিয়া সকল আচ্ছন্ন করিল। তার পরেই রৃষ্টি হইয়া **আবার সূর্যোর প্রকাশ** २रेन। এरे প্রকারে ঈশরের জল-যন্ত্র দিবা নিশি কার্য্য করিতে 🏡 লাগিল। প্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষাতে হয়তো এক পক্ষ চলিয়া গেল, সূর্য্যের সঙ্গে আর দেখা হইল না। তখন মেঘে সকল এমনি আরত, যেন দশ হাত দূরে আর সৃষ্টি নাই। আমি আছি, আর আমার সঙ্গে কেবল ঈশ্বর আছেন। তথন সহজেই আমার মন সংসার হইতে উপরত হইল, তখন সহজেই আমার আত্মা সমাহিত হইয়া পরমাত্মাতে বিশ্রাম করিল। ভাক্র মাসে হিমালয়ের জটা-জ্টের মধ্যে জল-কল্লোলের বিষম কোলাহল, তাহার প্রস্রেবণ সকল পরিপুষ্ট, নিঝর সকল প্রমুক্ত, পথ সকল তুর্গম। এখানে আখিন মাসে শরৎকালের তেমন কিছুই বিকাশ নাই। কার্ত্তিক মাস হই-তেই শীতল বায়ু অনাবৃত শরীরকে শীতার্ত্ত করিতে লাগিল; অগ্রহায়ণ মাদের অর্দ্ধেক যাইতে না যাইতেই এক প্রাতঃকালে, নিদ্রা ভঙ্গের পর বাহিরে আগিয়া উৎফুল্লনেত্রে দেখি যে, পর্ববর্ড তর্ল হইতে শিখর পর্য্যন্ত বর্ফে আবৃত হইয়া দকলি খেত। গিরিরাজ

শুভ্র রজত বসন পরিধান করিয়াছেন। বরফে শীতল বায়ুর নিঃশাস আমি এই প্রথম উপভোগ করিলাম। দিন যত যাইতে লাগিল, শীত ততই বাড়িতে লাগিল। এক দিন দেখি যে, কুষ্ণবর্ণ মেঘ হইতে ধুনিত লঘু তুলার ভাষে বরফ পড়িতেছে। জমাট বরফ দেখিয়া মনে ছিল যে, বরফ প্রস্তারের ন্যায় ভারি এবং কঠিন, এখন দেখি যে, তাহা তুলার ন্যায় পাতলা ও হালকা। বস্ত্র ঝাড়িয়া ফেলিলেই বরফ পডিয়া যায় এবং যেমন শুক্ষ তেমনি শুক্ষই থাকে। পৌষ মাদের এক দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি যে, তুই তিন হাত বরফ পড়িয়া সকল পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। মজুরেরা আসিয়া সেই বরফ কাটিয়া পথ মুক্ত করিয়া দিলে তবে লোক যাতায়াত করিতে লাগিল। আমি কৌতৃহলে আবিষ্ট হইয়া দেই বরফের পথেই চলিলামঃ প্রাতে আর বেড়ান বন্ধ হইল না। স্ফুর্ক্তি ও আনন্দে আমি এত দূর এত বেগে চলিয়া গেলাম যে, সেই শীত-কালে বরফের মধ্যে আমি গ্রীম্ম অনুভব করিলাম এবং ভিতরের বস্ত্র ঘর্মো আর্দ্র হইয়া গেল। তখনকার আমার শরীরের বল ও স্বস্থতার এই পরিচয়। প্রতি দিন প্রাতঃকালেই আমি এইরূপ আনন্দে বহুদুর ভ্রমণ করিয়া আসিতাম এবং পরে চা ও তুগ্ধ পান করিতাম। দুই প্রহরের সময়ে স্নানে বসিয়া বরফ মিশ্রিত জল আপনাপনি মহাকে ঢালিয়া দিতাম। নিমেধের জন্য আমার জনুয়ের শোণিত চলা বন্ধ হইত এবং পরক্ষণেই তাহা দ্বিগুণ বেগে চলিয়া আমার শরীরে সমধিক ফার্ত্তি ও তেজের সঞ্চার করিত। পৌষ মাঘ মাদের শীতেতেও আমি গৃহে আগুণ জালাইতে দিতাম না। শাত কতদুর শরীরে সহাহয়, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ম এবং ্তিতিক্ষা ও সহিফুতা অভ্যাস করিবার জন্য, আমি এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলাম। রাত্তিতে আমি আমার শয়ন ঘরের দরজা খুলিয়া রাখিতাম; রাত্রির দেই শীতের বাতাস আমার বড়ই ভাল

লাগিত। আমি কম্বল জড়াইয়া বিচানায় বসিয়া সকল ভূলিয়া অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যস্ত ব্রহ্ম সঙ্গীত ও হাফেজের কবিতা গান করি-তাম—"যোগী জাগে—ভোগী রোগী কোথায় জাগে। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রস পান, শ্রীতি ব্রহ্মে যাঁর সেই জাগে"।

یارب آن شمع شب افروز ز کاشانهٔ کیست جان ما سوخت بیرسید که جانانهٔ کیست

"ষে দীপ রাত্রিকে দিন করে, সে দীপ কাহার ঘরে ? আমার তো তাতে প্রাণ দগ্ধ হ'লো, জিজ্ঞাসাকরি তাহা প্রিয় হ'লো কার ?" যে রাত্রিতে তাঁহার ঘনিষ্ট সহবাস অনুভব কারতাম, মন্ত হইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিতাম—

گو شمع میارید درین جمع که امشب در مجلسی ما ماه رخ دوست تمام است

" "আজ আমার এ সভাতে দীপ আনিও না। আজিকার রাত্রিতে সেই পূর্ণচন্দ্র আমার বন্ধু এখানে বিরাজমান।'

রাত্রি তো এইরূপে আনন্দে কাটাইতাম, দিনের বেলায় গভীর বৃদ্ধান্তিয়ে নিমগ্ন থাকিতাম। প্রতি দিন ছই প্রহর পর্যন্ত আমি দৃঢ় আসন-বন্ধ ইইয়া একাগ্রচিত্তে আত্মার মূল তব্বের আলোচনা ও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিতাম। অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত ইইলাম যে, যাহা মূলতত্ব তাহার উল্টা ভাবনা মনেতেও স্থান পাইতে পারে না। তাহা কোন মনুষ্যের ব্যক্তিগত সংস্কার নহে, তাহা সকল কালে নির্বিবশেষে সর্ববাদী সম্মত। মূলতব্বের প্রামাণিকতা আর কাহারো উপর নির্ভর করে না—তাহা আপনি আপনার প্রমাণ, তাহা স্বতঃসিদ্ধ, যেহেতুক ইহা আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত। এই মূলতত্বের উপর নির্ভর করিয়া উপনিষদের পূর্বি-্রা কার থবিরা বলিয়া গিয়াছেন—"দেবসৈয়ে মহিমা তু লোকে যেনেদং শ্রাম্যতে ব্রক্ষাক্রেং"। পরম দেবেরই এই মহিমা, যাঁহার দ্বারা এই

বিশ-চক্র ভাম্যমান ইইতেছে। কোন কোন পণ্ডিতেরা মোহে মুগ্ধ হইয়া বলেন, প্রকৃতির স্বভাবেতে—জড়ের অন্ধ-শক্তিতে; কেহ কেহ বা বলেন, কোন কারণ বাতীত কেবল কালেরই প্রভাবে এই প্রকাণ্ড জগৎ চলিতেছে। কিন্তু আমি বলি—পরম দেবেরই এই মহিমা যাঁহার ঘারা এই বিশ্ব-চক্র চালিত হইতেছে। "স্বভাবমেকে কবয়োবদন্তি কালস্তথাত্যে পরিমূহ্যমানাঃ। দেবত্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং"॥ "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ববং প্রাণএজতি নিঃস্তং"॥ যাহা এই কিছু সমুদায় জগৎ প্রাণস্তরূপ পরমেশর হইতেই নিঃস্ত হইয়াছে এবং প্রাণ-স্বরূপ পরমেশরকে অবলম্বন করিয়া চলিতেছে "এয় দেবোবিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সম্মিবিষ্ট ৷" এই দেবত। বিশ্বকর্মা মহাত্মা সর্ববদা লোকদিগের হৃদয়ে সম্মিবিষ্ট হইয়া আছেন। মূলতত্ত্বের এই অকাট্য সত্যসকল শ্বিদিগের পবিত্র হৃদয়ের উচ্ছাস।

সম্মুখে বৃক্ষ যে আছে তাহাকে দেখিতেছি ও স্পর্শ করিতেছি,
কিন্তু সেই বৃক্ষ যে আকাশে আছে সে আকাশকে আমরা দেখিতেও
পাই না, স্পর্শ করিতেও পাই না। কালে কালে রক্ষের শাখা হইতেছে, পল্লব হইতেছে, ফুল হইতেছে, ফল হইতেছে; এ সকল
দেখিতেছি, কিন্তু তাহার সূত্র সেই কালকে দেখিতে পাই না।
বৃক্ষ যে জীবনী-শক্তির প্রভাবে মূল হইতে রস আকর্ষণ করিয়া আপনাকে পুষ্ট করিতেছে, যে শক্তি তাহার প্রতি পত্রের শিরায় শিরায়
কার্য্য করিতেছে, সেই শক্তির প্রভাব আমরা দেখিতেছি কিন্তু সে
শক্তিকে আমরা দেখিতে পাই না। যে বিজ্ঞানবান পুরুষের ইচ্ছাতে
বৃক্ষ এই জীবনী-শক্তি পাইয়াছে, তিনি তো এই বৃক্ষেতে ওতপ্রোত
ইইয়া রহিয়াছেন কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। "এষ
সর্কের ভূতের গৃঢ়োহত্মা ন প্রকাশতে।" "এই গৃঢ় পরমাত্মা সর্কবভূতে, সকল বস্তুতে আছেন, কিন্তু তিনি প্রকাশিত হন না।" ইক্রিয়-

সকল বাহিরের বস্তুই দেখে, অন্তরের বস্তুকে দেখিতে পায় না—
ধিক্ ইন্দ্রিয়-সকলকে! "পরাঞ্চি থানি ব্যতৃণ স্বয়স্কুস্তমাৎ পরাঙ্
পশাতি নাস্তরাত্মন্। কন্চিন্ধীরঃ প্রত্যাত্মানমৈক্ষৎ আর্ত্ত চক্ষুর
মৃতত্তমিচ্ছন্।" স্বয়স্তু ঈশর ইন্দ্রিয়দিগকে বহির্মাণু করিয়াছেন।
দেই হেতু তাহারা বাহিরেই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। কোন
ধীর অমৃতত্তকে ইচ্ছা করিয়া, মুদিত চক্ষু হইয়া, সর্ববাস্তর্গত এক
আত্মাকে দেখেন। এই উপদেশ ত্রবণ করিয়া, মনন করিয়া,
নিদিধ্যাসন করিয়া এই ব্রহ্ম-যজ্ঞ-ভূমি হিমালয় পর্বত হইতে
আমি ঈশরকে দেখিতে পাইলাম। চর্ম্ম-চক্ষুতে নয়, কিন্তু
জ্ঞান-চক্ষুতে। আমার প্রতি উপনিষ্কের উপদেশ এই—"ঈশাবাস্যামিদং সর্ববং" ঈশুরের দ্বারা এই সকল আচ্ছাদন কর। আমি ঈশরের
দ্বারা এই সকল আচ্ছাদন করিলাম। "বেদাহং এতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণ ত্মসঃ পরস্তাৎ।" "আমি এই তিমিরাতীত আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।"

بعد ازین نور بآناق دهم از دل خویش که بخورشید رسیدیم غبار آخر شد

এখন অবধি জ্যোতি আমার হৃদয় হইতে পৃথিবীতে ছড়াইব, যেহেতুক আমি সূর্য্যেতে পঁত্ছিয়াছি ও অন্ধকার বিনাশ হইয়াছে।

#### সপ্তত্তিংশ পরিচ্ছেদ।

মাঘ মালের শেষে আমি বসিয়া ব্রশাচিস্তাতে মগ্ন. এমন সময়ে এক জন সম্ভ্রান্ত লোক আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন. তাঁহার ष्ट्रहे शांख (मिथ भागांत वाला। जिनि यामारक विलालन एर, "আমি ভজ্জির রাণার মন্ত্রী, উজীর। রাণা সাহেব আপনাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা যে. আপনার দঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ভজ্জি এখান হইতে অধিক দুর নয়, আর যাহাতে আপনার সেখানে যাইতে কোন কফ্ট না হয়, আমি তাহার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিব।" আমি তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলাম এবং তথায় যাইবার দিন স্থির হইল। উজীর দেই নিৰ্দ্দিষ্ট দিনে আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। তিনি এক অখে আর আমি এক ঝাঁপানে। শিমলা হইতে নীচে উপত্যকায় নামিতে লাগিলাম-এ নামা আর ফুরায় না। যতই নীচে যাই, ততই আরো নীচে যাইতে হয়। তাহার পরে যখন নদী তীবে आইলাম, তখন বুঝিলাম যে, আর নামিতে হইবে না। এই শতজ নদী-তীরে রাণার রাজধানী দেংহিনী নগরী শোভা পাইতেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা সেখানে পঁছছিলাম। পর দিন প্রাতঃকালে রাজ-ভবনে প্রবেশ করিলাম। তথাকার লোকেরা প্রথমেই আমাকে রাজগুরুর আশ্রমে লইয়া গেল। আশ্রম দারে পঁতছিতে না পঁতছিতেই রাজ-গুরু ু স্থানন্দ নাথ আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং দোতালায় আমাকে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকটে বসাইলেন। 🍾 ইনিই আমার দীলির পরিচিত স্থখানন্দ নাথ। ইনি ইহাঁর গুরু হ্রিহরানন্দ তীর্থ স্বামীর সঙ্গে রাম মোহন রায়ের বাগানে থাকি-তেন। ইনি তান্ত্রিক ব্রহ্মজ্ঞানী। ইহাঁর মত মহানির্বাণতল্ত্রোক্ত

অধৈত মত। আমি শিমলাতে আছি শুনিয়া ইনিই রাণাকে বলিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তাঁহার এই আশা ছিল যে, আমাকে লইয়া পান ভোজনে তাঁহাদের একটা মহোৎসব হইবে। পরস্পর সন্তাব ও স্থহদভাবের বন্ধন হইবে। তাঁহারা জানিতেন না যে. আমি মদ্যপানে বিরত এবং আমার মতে মদ্যপান ধর্ম বিরুদ্ধ। "মৃদ্যুমদেয়ুমপেয়ুমগ্রাহাং" মৃদ্যু কাহাকে দিবে না, মৃদ্যু পান করিবে না. একবারে স্পর্শ করিবে না। আমি ভাঁহাদের সঙ্গে মদ্যপানে যোগ দিতে না পারাতে তাঁহাদের সকল আমোদ ও উৎসাহ ভক্ হইয়া গেল। তাঁহারা ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইলেন এবং আমার আহারের পৃথক্ বন্দোবস্ত করিবার জন্য কিশোরীর উপর ভার দিলেন। আমি কঠোপনিষদের যে সংস্কৃত বৃত্তি করিয়া-ছিলাম তাহার উপরে তিনি অতান্ত অসম্ভোষ প্রকাশ করিলেন। আমাকে বলিলেন যে, এ সকল বুত্তি শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য সম্মত হয় নাই, অতএব ইহা আমাদিগের আদরণীয় নহে। তিনি ত্রাক্ষ ধর্ম-গ্রন্থ হিন্দিতে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা আমাকে দেখাইলেন এবং তাহা মুদ্রিত করিবার জন্য অমুরোধ করিলেন। সে দিন ইহাঁর নিকট হইতে যাইবার জন্য বিদায় লইলে তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে নীচে আইলেন এবং একতালার একটি ঘর দেখিবার জন্য আমাকে अयुरताध कतिरान । आभि रमरे घरत अरवम कतिया एमिश रय, তাহার সম্মুখের দেওয়ালে একটি স্থন্দর পট ঝুলিতেছে, তাহার মধ্যে "ওঁ তৎসং" বড দেবনাগর স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। স্থানন্দ নাথ অতি ভক্তির সহিত সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি আবার বলিলেন, যেমন কলিকাতার নিকটে কালীঘাট আছে, তেমনি আমরা এই নদীতীরে একটা কালীঘাট করিয়াছি। আমি বলিলাম, আমি তাহা দেখিতে যাইতে পারিব না। পরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাণার সহিত দাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

একটা বড় দালানে চোকী সাজান আছে, সভাসদ্গণ সহ রাণা আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া আমাকে তাহার একটা চোকীতে বসাই-লেন এবং তাঁহারা সকলে পৃথক পৃথক চোকীতে আসন গ্রহণ করি-লেন এবং তাঁহারা সকলে পৃথক পৃথক চোকীতে আসন গ্রহণ করি-লেন। ক্লেণক পরে কুমার সদৃশ রাজকুমার আসিয়া সভার শোভা করিয়া বসিলেন। রাণা সাহেব আমাকে বলিলেন যে "কুমার সংস্কৃত পড়তে হৈঁ, আপ ইন্কা কুছ পরীক্ষা লিজিয়ে।" ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন, "হাম্ সব ব্যাকরণ পড় লিয়া।" বলিলাম, কহতো "গঙ্গা উদকং" ইস্কা সন্ধিমে ক্যা হোগা ? তাড়াতাড়ি জোরে বলিল, "গজোদকং"। রাণার নিকট হইতে বাসায় আসিয়া আমি স্লানাহার করিলাম।

তাহার পর দিন প্রাতঃকালে শতজ্ঞ নদী-তীরে ভ্রমণে একাকী বহির্গত হইলাম। কৃষ্ণ নগরের জলঙ্গী নদীব আয় এখানে শতজ নদীর প্রশস্ততা—তাহার জল সমুদ্র জলের ফার নীল, উজ্জল একং পরিষ্কার। এখানকার শতক্র নদীর জলের উপমা, বাল্মীকি কবির তমসা নদীর স্থায়--- "সজ্জনানাং যথা মনঃ"। আলি চর্ম্ম-মসকের উপরে চডিয়া এই নদীর পারেও গিয়াছিলাম। তারার জল মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তুর নিমগ্ন থাকাতে, কার্চের নৌকা চলিতে পারে না। মসক ভিন্ন পারে যাইবার আর অন্য উপায় নাই। পার হইয়া তাহার তীরের জল মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের জলের ন্যায় উত্তপ্ত দেখি-লাম। বিশেষ আশ্চর্যা এই যে, বর্ষাকালে যেমন নদী ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া তাহার আয়তন প্রশস্ত হইতে থাকে এবং সেই উত্তপ্ত জলের স্থান অধিকার করিতে থাকে সেই উত্তপ্ত জলও তাহার পার্ষে পার্মে 'তত অগ্রসর হইতে থাকে, তীরের জল যেখানে থাকে 🚣 সেইখানেই তাহা উত্তপ্ত হয়। দেখিলাম যে, সেখাঁনে অনেক পীড়িত লোক স্নান করিতে আসিয়াছে। বলে যে, এথানে স্নান ক্রিলে অনেক প্রকার ব্যাধির উপসম হয়।

এই পর্বতবাসী ভূম্যাধিকারীদিগের মধ্যে প্রধান রাজা। পরে রাণা, পরে ঠাকুর, সর্ববশেষে জমিদার। এখানকার জমিদারেরাই কৃষক। হিন্দুস্থানের জমিদারদিগেরও এই দশা। পর্বতে রাজাও রাণাদিগের জমদারদিগেরও এই দশা। পর্বতে রাজাও রাণাদিগের ক্ষমতা অধিক, ইহারাই প্রজাদিগের শাসনকর্ত্তা। রাজাও রাণাদিগের বিবাহকালে সথীগণ সহিত কন্যার সম্প্রদান হয়। রাণীর গর্ভের পুত্র রাজা অথবা রাণাহয়। সথীর গর্ভের পুত্র রাজ পরিবারে থাকিয়া যাবজ্জীবন অন্ন পায়। সথীর গর্ভে জাত কন্যা রাজকন্যার সথী রূপে পরিচিতা থাকে এবং সেই রাজকন্যারই স্বামীর হস্তে তাহাদিগের জীবন ও যৌবন সমর্পণ করিতে হয়। কি অনর্থ! কি অনর্থ! রাজার এবং রাণার রাণীও অনেক, স্কুতরাং সথীও বিস্তর। এক স্বামীর মৃত্যু হইলে ইহারা সকলে বন্দির স্থায় কারাগারে বন্ধ থাকিয়া যাবজ্জীবন রোদন করিতে থাকে। ইহাদিগের পরিত্রাণের আর উপায় নাই।

আমি সপ্তাহ কাল সেখানে থাকিলাম। পরে রাণা ও রাজশুকর নিকট হইতে বিদায় হইয়া শিমলার অভিমুখে আরোহণ
করিতে লাগিলাম। পথে আসিতে আসিতে একটা বনের মধ্যে
প্রবেশ করিলাম। দেখি যে, মৃগয়াশীল রাজকুমার রত্ত-কুগুল,
হিরার-কন্তি, মুক্তার মালা ও দিব্য বস্ত্র পরিধান করিয়া বন হইতে
বনাস্তরে বিচরণ করিতেছেন। সূর্য্যের আভাতে তাঁহার সেই
নবীন মুখ-মগুল দীপ্তি পাইয়া অতীব শোভা ধারণ করিয়াছে।
তাঁহাকে আমার বোধ হইল, যেন একটি বনদেবতা। এই তাহাকে
দেখিতেছি, এই সে বনের মধ্যে ডুবিয়াগেল; এই সে কাছে, এই সে
দূরে, এই নীচে, এই পর্বতের উপরে। তাহার পরে আমি অতি
কক্ষে একটা ভাঙ্গা সঙ্কীর্ণ পথ আরোহণ কবিয়া নির্বিল্লে শিমলাতে
উপস্থিত হইলাম। শিমলার উপরের পথে দেখি যে, সেই ফান্ধন
মাসেও তথায় বরফ পড়িয়া রহিয়াছে। বৃক্ষনতা-সকল শুক্ষ ও

নীরস। বাঁশের অসার কঞ্চির মত বাতাসে তাহারা ঝন ঝন করি-তেছে। চৈত্র মাসও শেষ হইল, ফুলে ফুলে সকল ভূমি একবারে মনোরম উদ্যানভূমি হইয়া উঠিল। নৃতন বৎসর আবার দেখিলাম। গত বৎসর বৈশাখ মাসে প্রথম যে ঘরে উঠিয়াছিলাম. এক বংসর সেই ঘরেই কাটিয়া গেল। এখন বাজারের ঘর ছাড়িয়া পর্বতের উপরে একটি স্থরমা নির্জ্জন স্থানে একটা বাঙ্গালা লইলাম। এই স্থান আমার বড় ভাল লাগিল। ুসই চূড়ার উপরে একটি মাত্র বৃক্ষ ছিল, সে আমার নিউল্লের বন্ধু হইল। এই रिक्माथ मात्म मधार्क आशास्त्रत शत मत्नत आनत्म आमि नकन খালি বাড়ীর বাগানে বাগানে বেড়াইয়া বেড়াইতাম। বৈশাথের তুই প্রহরের রোজে পশ্মের চোগা গায়ে দিয়া বেড়াইতেছি ইহার রহস্য আমার স্বদেশী বঙ্গবাসীরা কি বুঝিবেন ? আমি কখন কখন কোন নির্ম্জন পর্ববতের পার্শস্থ শিলাতলে বসিয়া ধ্যানে মগ্ল হইয়া এক বেলা কাটাইতাম। এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে দেখি বে, একটা বনাকীণ পর্ববতের মধ্য দিয়া একটা পথ চলিয়া গিয়াছে, আমি অমনি মনের সাধে সেই পথে চলিতে আরম্ভ করিলাম। তখন বেলা চারিটা বাজিয়াছে। আমি তম্মনক্ষ হইয়া সেই যে চলিতে আরম্ভ করিলাম, তাহার আর বিরাম নাই। পদক্ষেপের উপর পদক্ষেপ করিতেছি, কিন্তু আমি তাহা জানি না। কোথায় যাইতেছি, কতদূর এ'লাম, কতদূর যাইব, তাহার গণনা নাই। অনেক ক্ষণ পরে একটি পথিককে দেখিলাম, সে আমার বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। ইহাতে আমার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল— ৰ্পামাতে সংজ্ঞা আইল। আমি দেখি যে, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, 🎝 সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। আমার তো আবার এতটা পথ ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি ক্রতবেগে ফিরিলাম। রাত্রিও ক্রতবেগে আঁসিয়া আমাকে ধরিল। গিরি, বন, কানন সকলই অন্ধকারে

į

আছের হইয়া গেল। সেই অন্ধকারের দীপ হইয়া অর্দ্ধ চক্র আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। কোন দিকে কোন সাড়া শব্দ নাই, কেবল পায়ের শব্দ পথের শুক্ষ পত্রের উপরে খড় খড় করিতেছে। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কি এক গন্ধীর ভাব হইল। রোমাঞ্চিত শরীরে সেই বনের মধ্যে ঈশ্বরের চক্ষু দেখিলাম, আমার উপরে তাঁহার অনিমেষ দৃষ্টি রহিয়াছে। সেই চক্ষুই সেই সঙ্কটে আমার নেতা হইল। নানা ভয়ের মধ্যে নির্ভীক হইয়া রাত্রি ৮ টার মধ্যে বাসাতে পঁছছিলাম। তাঁহার এই দৃষ্টি চিরকালের জন্ম আমার হাদয়ে বন্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। যখনি কোন সঙ্কটে পড়ি, তথনি তাঁহার সেই দৃষ্টি দেখিতে পাই।

### অফত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার দেই শ্রাবণ ভাত্র মাদের মেঘ বিহ্যুতের আড়ম্বর প্রাত্ত-ভূতি হইল এবং ঘন ঘন ধারা পর্বতিকে সমাকুল করিল। সেই অক্ষয় পুরুষেরই শাসনে পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে, তাঁহার শাসনকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। এই সময়ে আমি কন্দরে কন্দরে নদী প্রস্রবণের নব নব বিচিত্র শোভা দেখিয়া বেডাইতাম। এই বর্ষাকালে এথানকার নদীর বেগে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তুর খণ্ড প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায় 🖟 কেহই এ প্রমন্ত গতির বাধা দিতে পারে না। যে তাহাকে ীধা দিতে যায়, নদী তাহাকে বেগমুখে দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়। এক দিন আখিন মাদে খদে নামিয়া একটা নদীর দেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে विश्वारत मध हहेगा रमलाम। जाहा! এখानে এই नही रकमन নির্মাল ও শুভা! ইহার জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে ? এ নদী যতই নীচে যাইবে ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জন ইহাকে মলিন ও কলুষিত করিবে, তবে কেন এ সেই দিকেই প্রবল বেগে ছুটিতেছে! কেবল আপনার জন্য স্থির হইয়া থাকা তাহার কি ক্ষমতা! সেই সর্ববনিয়ন্তার শাসনে পৃথি-वीत कर्फरम मिनन इरेग्रां अधिम मकलरक उर्वता ध ममामानिनी ক্রিবার জন্ম উদ্ধৃত ভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নিম্নগামিনী হই-ু 🕼 🗷 ১ই হইবে। এই প্রকার ভাবিতেছি, এই সময়ে হঠাৎ আমি আমার অন্তর্যামী পুরুষের গন্তীর আদেশ বাণী শুনিলাম—"তুমি এ উদ্ধত-ভাৰ পরিত্যাগ করিয়া এই নূদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে

যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।" আমি চমকিয়া উঠিলাম। তবে কি আমাকে এই পুণা-ভূমি হিমালয় হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে ? আমার তো এ ভাবনা কথনই ছিল না। কত কঠোরতা স্বীকার করিয়া সংসার হইতে উপরত হইয়াছি, আবার সংসারে যাইয়া কি সংসারীদিগের সহিত মিশিতে হইবে ৭ আমার মনের গতি নামিয়া পড়িল। সংসার মনে পড়িল, মনে হইল, আবার আমাকে ফিরিয়া বাড়ী যাইতে হইবে, সংসার কোলাহলে কর্ণ বিধির হইয়া যাইবে। এই ভাবনাতে আমার হৃদয় শুক্ষ হইয়া গেল. ম্লান ভাবে বাদায় ফিরিয়া আইলাম। রাত্রিতে আমার মুখে কোন गान नारे। त्राकृत रुप्तरा भग्न कतिलाम—ভात निका रहेत ना। রাত্রি থাকিতে থাকিতে উঠিয়া পড়িলাম, দেখি যে, হৃদয় কাঁপিতেছে, বুক জোরে ধড় ধড় করিতেছে। আমার শরীরের এমন অবস্থা পূর্বেক কখনই ঘটে নাই। ভয় হইল, কোনরূপ সাংঘাতিক পীড়াই বা আমার হইল? বেডাইতে গেলে যদি ভাল হয়, এই মনে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেকটা পথ বেড়াইয়া সূর্য্য উদয় হইলে বাসাতে আসিলাম, তাহাতেও আমার বুকের ধড়্ধড়ানি গেল না। তখন কিশোরীকে ডাকিলাম এবং বলিলাম, কিশোরি! আমার আর শিমলাতে থাকা হইবে না, ঝাঁপান ঠিক কর। এই কথা বলিতে বলিতে দেখি যে, আমার হৃদকম্প কমিয়া যাইতেছে। তবে এই कि আমার ঔষধ হইল ? আমি সেই সমস্ত দিনই বাড়ী যাইবার জন্য স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা ও বন্দোবন্ত ু করিতে লাগিলাম—ইহাতেই আমি আরাম পাইলাম। দেখি যে, আমার হৃদয়ের সে ধড়্ধড়ানি আর নাই—সব ভাল হইয়া গিয়াছে। जेशदात आरम्भ वाफ़ीट कितिया याख्या, टम आरमत्मत विकृष्क কি মানুষের ইচছ। টিকিতে পারে? সে আদেশের বাহিরে একটু

1.

ইচ্ছা করিতে গিয়া প্রকৃতি শুদ্ধ বিরুদ্ধে দাঁড়াইল, এমনি ভাঁহার হকুম। "হুকুম অন্দর সব কোই, বাহার হুকুম না কোই।" আর কি আমি শিমলাতে থাকিতে পারি ? প্রকৃতিরা তথন আমাকে বলিতেছে—"এই চুই বৎসর ধরিয়া আমাদিগকে কত কস্ক দিলে। কত সাধ্য সাধনা করিলাম, আমাদের একটি নির্দ্ধোষ প্রবৃত্তিকেও পরিতোষ করিলে না; এখন আমরা ছুর্বল ইইয়া পড়িয়াছি, আর তোমার শুশ্রুষা করিতে পারি না।" প্রকৃতিরা ছুর্বলই হউক আর সবলই হউক; আর কি আমি শিমলাতে থাকিতে পারি ? তাঁহার ইচ্ছাতেই আমার কার্য্য। তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছা মিশাইয়া বাড়ী আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার মনে বল আইল। এখনো পথে অনেক ভয় আছে, স্থানে স্থানে এখনো অনেক বিদ্রোহীদল রহিয়াছে। কিন্তু আমি আর সে সকল ভাবনাকে মনে স্থান দিলাম না। নদী যেমন আপনার বেগ-মুখে প্রস্তুরের বাধা মানে না, আমিও তেমনি আর কোন বাধা মানিলাম না।

>লা কার্ত্তিক বিজ্ঞয়া দশমী, শিমলার বাজারে সদর রাস্তায় আমার বাঁপান, দোলা, ও ঘোড়া সকলই প্রস্তুত। আমার চারিদিকে আমার স্বদেশীয় বন্ধুরা অতি ছঃথের সহিত আমাকে বিদায়
দিলেন। আমি সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কাঁপানে
চড়িয়া প্রস্থান করিলাম। বিজ্ঞয়া দশমীতে আমার শিমলা হইতে
বিসর্জ্জন হইল। পাহাড়ের পথে নামিতে বড় সহজ্জ। শীত্রই
পুর্বতের পাদদেশ কাল্কাতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রাত্রি
যাপন করিয়া প্রভাতে শোভাময় সূর্য্যোদয় দেখিলাম, তাহার সঙ্গে
আমার মনও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কাল্কা ছাড়াইয়া পঞ্জোরে
আইলাম। এখানে একটা বাগানে বড় সমারোহ দেখিলাম।
বাগানের শত শত কোয়ার। সব খুলিয়া দিয়াছে, তাহারা আজ

যেন নব জীবন পাইয়া উল্লাসে জল উদ্গীরণ করিয়া অন্তরত জল-ধারায় বর্ষা ঋতুর অনুকরণ করিতেছে। ফোয়ারার এমন শোভা পূৰ্বের আমি কোথাও দেখি নাই। এখান হইতে আম্বালায় আসিয়া ডাকের গাড়ি ভাড়া করিলাম এবং তাহাতে চড়িয়া দিন রাত্রি: চলিতে লাগিলাম। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী, আকাশে শরতের পূর্ণচন্দ্র ফুটিয়া রহিয়াছে, খোলা মাঠ হইতে শীতল বায়ু আসিতেছে। গাড়ি হইতে বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখি যে, ঘোড়সওয়ার আমার গাড়ির পাশে পাশে ছটিতেছে। বিদ্রোহীদিগের ভয়ে গবর্ণমেণ্ট পথিকদিগের নিরাপদের জন্য গাড়ির সঙ্গে রাত্রিতে সওয়ার ছটিবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। আমি ইহাতে পথের সঙ্কট বুঝিতে পারি-লাম, এবং আমার মনে মনে কিছু শক্ষা হইল। বেলা তুই প্রহরের সময় কানপুরের নিকটবন্ধী একটা স্থানে ঘোডা বদলাইবার জন্য আমার গাড়ি থামিল, দেখি যে, সেখানে একটা মাঠে অনেক তানু পডিয়াছে, লোকের বিস্তর ভিড় এবং দেখানে একটা বাজার বিদ-য়াছে। কিছু খাদ্যের জন্ম কিশোরীকে পাঠাইলাম, সে সেখান হইতে আমার জন্ম মহিৰের এই সংশিষ্ট দিল। জিজ্ঞানা করিলান, এখানে কিসের বাজার? বলিল, দীল্লির বাদশাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারই জন্ত বাজার। শিমলাতে যাইবার সময়ে ইহাঁকে যমুনার চরে স্থাে ঘুঁড়ি উড়াইতে দেখিয়াছিলাম, আজি আসিবার সময়ে ইহাঁকে দেখিলাম যে, ইনি বন্দি হইয়া কারাগারে বাইতেছেন। এই ক্ষণ-ভঙ্গুর তুঃখমর সংসারে কাহার ভাগ্যে কথন্ কি ঘটে তাহা কে বলিতে পারে 
 শিমলা হইতে বিপদ্সস্কুল অতি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া কানপুরে উপস্থিত হইলাম।' এখন এখান হইতে রেল পথ খুলিয়াছে। শুনিলাম, প্রাতে ছয়টার সময়ে <sup>1</sup> গাড়ি ছাড়িবে। আমি ভোরে উঠিয়া একটু চা পান করিয়া তাড়া-তাড়ি ঊেষণে পঁলুছিলাম। সাতটা বাজি া গেল, কিশোরী ঊেষণ

হইতে আসিয়া বলিল যে, "টিকিট পাওয়া যাইবে না। আজ গাড়িতে দীল্লির ফেরত আঘাতী সৈত্যের। যাইবে। অন্সের জন্ম তাহাতে জায়গা নাই।" আমি নিজে অসুসন্ধানের জন্য ষ্টেষণের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এক জন বাঙ্গালী ফেষণ মান্টার আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "আপনি ? ওরে গাড়ি থামা, থামা। আমি মনে করিয়াছিলাম আর কেউ ?" সে বলিল "আপনাকে আমি টিকিট দিতেছি এবং আমার ক্ষমতা আছে আমি গাডি থামাইয়া আপনাকে উঠাইয়া দিতে পারিব। আমি আপনার তত্তবোধিনী পাঠশালার পুরাতন ছাত্র। পরীক্ষায় আমাকে কতবার পুরস্কার मियारइन. आभात नाम मीन नाथ।" तम आभारक **हिकि**हे मिल, আমি কাপ্তান সাহেবদের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর গাড়িতে চড়িয়া কানপুর ছাড়িলাম। বেলা তিনটার সময়ে এলাহাবাদে পঁত্ছিলাম। তখন তথাকার ফেষণ নির্ম্মিত হয় নাই, পথের মধ্যে একটা স্থানে গাড়ি লাগিল, আমরা সেখান হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। তিন ক্রোশ দূরে এলাহাবাদের ডাক বাঙ্গালা পাইলাম. স্থানকার ঘৰ সৰ লোকে পূৰ্ণ হইয়া নিয়াছে। আমি সে ব ালায় আর স্থান পাইলাম না। আমার সঙ্গে একটা চৌকী ছিল, একটা রক্ষ-তলায় জিনিস পত্র রাখিয়া সেখানে সেই চৌকীতে আমি বসিলাম। কিশোরী ডাক বাঙ্গালা হইতে আমার জন্ম এক কুঁজা জল আনিল। আমি কিশোরীকে বলিলাম যে, তুমি এলাহাবাদ সহরে যাইয়া আমার জন্ম একটা বাড়ী ঠিক্ করিয়া আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও, বাড়ীতে না উঠিয়া আমি জল গ্রহণ করিব না। কিশোরী ঁচলিয়া গেল। পরেই এক খানা গাড়ি আসিয়া উপস্থিত। গলায় কাচা বান্ধা ছুই জন লোক তাহা হইতে নামিয়া আমাকে বলিল, "কেল্লার নিকটেই আমাদের লাল কুঠি। যদি মহাশয় অনুগ্রহ ক্রিয়া দেখানে থাকেন, তবে আমনা বড়ই কুতার্থ হই। আমাদের

এখন পিতৃদায়।" আমি তাহাদের সঙ্গে সেই লাল কুঠিতে গেলাম।
তাহাদের ঠাকুর-সেবা ছিল, আমার জন্ম সেখান হইতে ডা'ল আর
কূটী সন্ধ্যার সময়ে আসিল। আমার তখন অত্যস্ত কুধা হইয়াছে।
সে ডা'ল আর রুটী আমার বড়ই স্বস্বাতু লাগিল। আমি তাহা
তৃপ্তিপূর্বক সব খাইয়া আরো প্রত্যাশা করিতেছিলাম, কিন্তু কেহই '
আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল না। আমি সে দিন ঠাকুরবাড়ীর
প্রসাদ খাইয়া সেখানে বিশ্রাম করিলাম।

17.11.79

### উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আমি তাহার পর দিনে দেখিলাম যে, এলাহাবাদের রাস্তায় গ্রর্ণমেণ্ট পথিকদিগকে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে. "যিনি আরো পূর্ব্বাঞ্চলে ঘাইতে চাহিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জীবনের জন্ম দায়ী হইবেন না।" এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমার মন বড়ই উৎক্ষিপ্ত হইল। শুনিলাম, তখনো দানাপুরে কুমার সিংহের লড়াই চলি-তেছে। মনে করিলাম, ডাঙ্গা পথে যাইতে যদি এত বিপদ, জল পথেও কি যাইবার স্থবিধা নাই ? এই ভাবিতে ভাবিতে আমি গঙ্গার ধারে বেডাইতে চলিলাম। বেডাইতে গিয়া দেখি যে, একটা ষ্টীমারে ধুমা উড়িতেছে, সে তখন ছাড়ে ছাড়ে। আমি দৌড়াদৌড়ি গিয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িলাম। কাপ্তানকে জিজ্ঞানা করিলাম, ষ্টীমার কোথায় যাইবে ? সে বলিল, "একটা ষ্টীমার কিছু দুরে মাঝ গঙ্গায় চডায় ঠেকিয়া রহিয়াছে, তাহাকে উঠাইয়া দিবার জন্য এখন এ ষ্টীমার যাইতেছে, এখানে ফিরিয়া আসিয়া জিন দিন পরে এ কলিকাতায় যাইবে।'' তথন আমি তাহার একটা ঘর ভাডা করিবার জন্য আগ্রহ জানাইলাম। সে বলিল, "রুগ্ন ও আহত সৈনিক পুরুষদিগকে কলিকাতায় লইঁয়া যাইবার জন্য এ ষ্টীমার গবর্ণমেণ্ট ভাড়া করিয়াছেন, পথিকদিগের জন্ম ইহার ঘর মিলিকে না। তবে যদি তুমি দৈলাধ্যক্ষ ত্রিগেডিয়ারের নিকট হইতে এক ন্তুকুম আনিতে পার, তবে আমি তোমাকে ইহাতে লইতে পারি'। ্সামি তাহার এই উপদেশ অনুসারে খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই ব্রিগে-ডিয়ারের কার্য্যালয়ে একটা মস্ত বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলাম। তথন ব্রিগেডিয়ার অন্য কাজে বড় ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া আমাকে পর দিন সকালে সাসিতে বলিলেন। সকাল বলিতে প্রভাতে কিম্বা বেলা

দশটার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহা আমি বুঝিতে না পারিয়া আমি প্রভাতেই তাঁহার দ্বারে গিয়া উপস্থিত ছইলাম। ঘসিয়া বসিয়া দশটা বাজিয়া গেল, তখন তিনি তাঁহার আফিসেই আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা জানাই-লাম। তিনিও বলিলেন যে, "এ ষ্টীমারে সৈনিক পুরুষেরা ঘাইবে, তাহাদের সহিত তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার ভিন্ন ইহাতে আর কেহ স্থান পাইতে পারে ন।"। আমি বলিলাম, যখন গ্রন্মেন্ট প্রিক-দিগকে ডাক্সাপথে যাইতে নিষেধ করিতেছেন এবং জল পথে গবর্ণ-মেণ্টের লোকদের সঙ্গে নিরাপদে যাইবার আমার স্থাযাগ হইতেছে, তখন তুমি আমাকে যাইতে দিবে না কেন ৭ ব্রিগেডিয়ার মনে করিয়া-ছিলেন যে, আমি বিদ্রোহী দলের কেহ হইব। আমার এইরূপ কথা শুনিয়া তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শিমলাতে লর্ড হে প্রভৃতির দঙ্গে আমার আলাপ আছে জানাইয়া তাঁহাকে আমার সকল পরিচয় দিলাম। তথন তিনি একটা ক্যাবিন আমাকে ভাডা দিবার জন্ম ষ্টীমারের কাপ্তানকে চিঠা দিলেন। ইতিমধ্যে সেই ষ্টীমার ফিরিয়া আসিয়াছে এবং কলিকাতায় যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইয়াছে। আমি যাইয়া কাপ্তানকে ত্রিগেডিয়ারের চিঠী দিলাম। কিন্তু এখন কাপ্তান বলিলেন যে, "এ চিঠীতে কি হইবে ? ষ্টীমারে ক্যাবিন তো খালি নাই, তোমাকে ক্যাবিন কি করিয়া দিব ?" আমি বলিলাম, যদি ক্যাবিন নাই তো আমি ডেকেই যাইব; তুমি ক্যাবিনের ভাড়া লও, ও আমাকে প্রীমারের ডেকে যাইতে দাও। প্রীমারের সঙ্গে যে কার্গো-বোট ছিল, তাহার কাপ্তান আমাদের এই বিভগু৷ শুনিয়া সেখানে আইল এবং বলিল, 'ষ্টীমারে ক্যাবিন নাই, কিন্তু আমার বোটে 🔊 আমার যে ক্যাবিন আছে তাহার ভাড়ার টাকা দিলে আমি তাহা ছাড়িয়া দিব"। আমি বলিলাম যে, "আচ্ছা আমি টাকা দিছেছি তুমি তোমার ক্যাবিন আমাকে ছাড়িয়া দাও" সে বলিল, "তুমি তোমীর

জিনিস পত্র লইয়া আইস, আমি ইতিমধ্যে তোমার জন্য ক্যাবিন পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছি"। তথন আমি তাহার কথাতে আজ্ঞা দিত হইয়া দৌড়াদৌড়ি লাল কুঠিতে গিয়া আমার সকল দ্রব্যাদি আনিলাম। আমার চির স্থহৎ নীল কমল মিত্র আমার পথের খাওয়ার জন্ম এক ঝুড়ি মিঠাই সন্দেশ দিলেন, তাহাতে আমার বড়ই উপকার হইয়াছিল। শীঘ্রই ষ্টীমার কলিকাতাভিমুখে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু কাশীতে পঁতুভিয়াই একটা বিদ্ব উপস্থিত হইল। কাপ্তান এক টেলিগ্রাফ পাইলেন যে, এ কার্গো বোটের জন্ম দিতীয় ষ্টীমার আসিতেছে, তাহাকে অন্ত কার্গো বোট আনিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। কাপ্তান এই টেলিগ্রাফ পাইয়া অন্থির হইল, সে বলিতে লাগিল, "আমি আর গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিব না. গবর্ণ-মেণ্টের হুকুমের কিছুই ঠিকানা নাই। এতটা পথ আসিয়া আবার আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে. এ বড অন্যায়"। কাপ্তানের বাডী যাইবার জন্ম মনে ব্যগ্রতা ছিল, এদিকে ষ্ট্রীমার কার্গো বোটকে ছাডিয়া দিয়া চলিয়া গেলে প্রীমারের সাহেব বিবিদিগেরও ফিরিয়া যাইতে হইবে, অতএব সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করি-লেন যে, এ টেলিগ্রাফে কিছু এমন বলিতেছে না যে, এই খানেই কার্গো বোট রাখিয়া ষ্টীমার চলিয়া যাইবে। যেখানে আগন্তুক ষ্টীমারের সহিত তাহার দেখা হইবে, সেইখানে তাহাকে কার্গো বোট দিয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে। হয়তো তাহার সঙ্গে দেখা হইবার পুর্বেবই এ ধীমার কলিকাতায় পঁহুছিতে পারে। সাহেব-দিগের এইরূপ পরামর্শে কাপ্তান সন্মত হইয়া প্রীমার কলিকাতার র্ণদিকে ছাড়িলেন। আমি এই প্রীমারে যাইতে পথে এক সংবাদ পত্রে े আমার কনিষ্ঠ ভাত। নগেন্দ্র নাথের মৃত্যু সংবাদ পাইলাম। এই সংবাদে শোকাবিষ্ট হৃদয়ে অন্যমনক হইয়া একটা কি দ্রব্য আনি-বার জন্ম ডেক হইতে ক্যাবিনে প্রবেশ করিলাম এবং সেই দ্রবা

লইয়া তাড়াতাড়ি যেই ক্যাবিনের বাহিরে আসিয়া পা নাড়াইয়াড়ি, আমার পা আর প্রতিষ্ঠা-ভূমি পাইল না। আমি আচন্ধিতে দিতীয় পা না বাড়াইয়া পৃষ্ঠের দিকে একটা ঝোঁক দিয়া ক্যাবিনের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। খালাসীরা "হাঁ, হাঁ" করিয়া দৌড়িয়া আসিয়া দেখে যে, আমার এক পা খোলের মধ্যে ঝুলিতেছে ও আমার সমস্ত শরীরটা ক্যাবিনের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা বলিল, "জিনিস তুলিবার জন্ম এই ক্যাবিনের সন্মুখের রাস্তার পাটাসকল উঠাইয়া ফেলিয়াছিলাম, আপনি কি তাহা দেখেন নাই ?" আমি তো তাহা দেখি নাই, আমি জানি যে, পূর্বের মত সে রাস্তা ঠিকই আছে। আমি যদি দিতীয় পা বাড়াইতাম, তবে পঞ্চাশ হাত নীচে খোলের মধ্যে পড়িয়া আমার মস্তক চূর্ণ হইয়া যাইত। সে দিনকার জন্ম তো আমার প্রাণ বাঁচিল। কিন্তু সংসারের ডাকাত ঘুমার নাই, তাহা হইতে নির্ভয় হুই এনা—যদি আজ সে না নিয়া যায়, কালে সে নিয়া যাবে"।

رهزن دهر نخفت است مشو ایمن ازو اگر امروز نبوده است که فردا ببرد

রামপুর বোয়ালিয়াতে পঁছছিতে পঁছছিতে দেখি যে, ধূনা উড়াইতে উড়াইতে একটা প্রীমার আদিতেছে। তাহা দেখিয়া কাপ্তান
আমাদের প্রীমার থামাইলেন। আগস্তুক প্রীমার তাহার কাছে
আদিয়া থামিল এবং সেইখানেই চুই প্রীমার নোঙ্গড় ফেলাইয়া
রহিল। সাহেব বিবিরা এ প্রীমারে যাইয়া দেখিলেন যে, সে প্রীমার
খানি ছোট, এবং তাহার ঘর সংখ্যায় অতি অল্ল, ইহাতে তাঁহাদের
সকলের সম্পোষ্য হইবে না। সাহেবেরা ডেকে থাকিয়াও এক্প্রকারে কাটাইতে পারেন, কিন্তু বিবিরা কোণা থাকিবেন ? কার্গো
বোটে মিলিটারী সার্জন প্রভৃতি যে সকল সাহেবেরা ছিলেন,
কাপ্তেন তাঁহাদের কাছে যাইয়া তাঁহাদের কার্বিন ছাড়িয়া দিতে
অনুরোধ করিলেন। মিলিটারী সার্জন কিছু স্পষ্টবাদী, তিনি বলি-

লেন "এমন কতবার আমি বিবিদের সস্থোষার্থে ক্যাবিন ছাডিয়া দিয়াছি, কিন্তু তাহার জন্ম একটা "থ্যাঙ্কও" পাই নাই"। কার্নো বোটের ক্যাবিনের অধিকারী সাহেবরা কেহই বিবিদের জন্ম তাঁহা-দের ক্যাবিন ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে কাপ্তান আমার কাছে আসিয়া নম্রভাবে অমুরোধ করিলেন, "বিবিদের থাকিবার আর স্থানের সঙ্কলান হইতেচে না, আপনি যদি অসুগ্রহ করিয়া আপনার ক্যাবিনটা ছাডিয়া দেন, তবে তাঁহারা বড বাধ্য হন"। আমি অতি আহলাদের সহিত আমার ক্যাবিন তাঁহাদের জন্য ছাডিয়া দিলাম। কাপ্তান ইহাতে বড সম্ভুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ইংরাজেরা বিবিদের স্বদেশীয় হইয়াও তাঁহাদের একট্রস্থান দিলেন না, আপনি কেমন উদার ভাবে তাঁহাদের জন্ম আপনার ক্যাবিন ছাডিয়া দিলেন, ইহাতে আমরা সকলেই আপনার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম"। ক্যাবিন ছাডাতে আমার নিজের কিছু কফী হইল না। যাহাতে আমি ডেকে আরামে থাকি তাহার জন্ম কাপ্তানেরা সকলে মিলিয়া স্থন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমি সেই ডেকের মক্ত বায়তে রাত্রিতে স্থাখে শয়ন করিলাম। রামপুরে গ্রীমার বদল ও বন্দোবস্ত করিতে কিছ বিলম্ব হইবে, অতএব আমার আদিবার সংবাদ দিবার জন্ম আমি কিশোরীকে একটা ডিঙ্গি করিয়া অগ্রেই বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। তাহার পর দিনই ১৭৮০ শকের ১লা অগ্রহায়ণ আমি নির্বিদ্নে কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। তথন আমার বয়স ৪১ বৎসর।

কত যে তোমার করুণা ভুলিব না জীবনে। নিশি দিন রাখিব গাঁথি হৃদয়ে—কত যে তোমার করুণা।

**७** नमर्ट्यक्ष बचान् ! नमर्ट्यक्ष ।

# পরিশিষ্ট

প্রকাশক কর্তৃক বিব্রত।

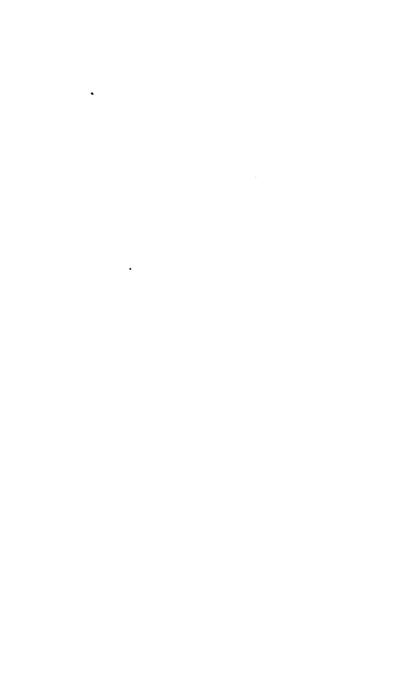

# পরিশিষ্ট।

#### প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্টে আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের জীবনের অনেক আথাায়িকার কথা উল্লেখ করিব। সে সকল আথাায়িকা পাঠকবর্ণের পক্ষে সাজিশর প্রীতিকর হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। এ স্থলে একটি কথা বলা আবশাক যে মহর্ষির জীবনকাহিনী উল্লেখ করিতে হইলে, তাহার মধ্যে স্থভাবতঃই প্রকাশককেও আদিয়া পড়িতে হইবে। কারণ প্রকাশকের সহিত তাহার জীবনের সম্বন্ধ বহু দিনের ও বহু বিষয়ের, স্পতরাং সম্পূর্ণ অনিচ্ছা স্বত্বেও প্রকাশকের সহিত মহর্ষির কিরুপে সাক্ষাৎ হইল, কিরুপে পরি6য় ঘটল, কিরুপে সধন্ধ হইল ও কিরুপে সম্বন্ধ গাঢ়তর ও নিকটতর হইয়া দাঁড়াইল তিছিষয়ও প্রসঙ্গতঃ কিঞ্জিৎ বলা আবশাক হইতেছে—

১৮০১ সালের অগ্রহারণ মাস। বিদ্ধাপিরির যে অংশের পূর্ব্বদিকে মতি
নির্বারণী ও পশ্চিম দিকে মুদলমান রাজত্বে বন্ধ দীমার পশ্চিম হার স্বরূপ
তেলিয়াগড়ি নামক গড়, তাহার নাম লোদো পাহাড়। এই লোদো পাহাডের উপতাকা ভেদ করিয়া গলা নদী পূর্ব্ব স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে।
ইহার দক্ষিণ তীরে পর্বত কোলে যে বসতি, তাহার নাম সাহেবগল্প। এই
ছানে রেলওয়ে কোম্পানীর একটি বড় ষ্টেয়ণ আছে। কর্মোপলক্ষে আমি
তথার বাস করিতাম। ব্রক্ষজান আলোচনার জন্ত "হ্রিসভা" নাম দিয়া
আমি এখানে একটি সভা স্থাপন করিয়াছিলাম। উপবোলিখিত সমরে
এখানে এক দিন জনরব উঠিল থে, "হিমালয় হইতে প্রত্যাগত দেবেক্স নাথ
ঠাকুরের বজ্বা আসিয়াছে।" এই কথা ভনিয়া আমার হদর ভল্লী ষেন

বাজিয়া উঠিল এবং আমার গৃঢ় প্রেম ভক্তির উচ্ছা দ উথিত হইরা দেই অদৃষ্ট মহাপুরুষের পদপ্রান্তের দিকে অলক্ষ্যে প্রবাহিত হইল। অবসর ব্রিয়া হৃদরের ঐকা হৃদর দিয়া হৃদরে প্রবেশ করিল। একটি গৃঢ় আজিক যোগ ঈশ্বরের ইচ্ছার আলোকে প্রকটিত হইল। আমি পর দিন মধ্যাহ্নকালে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। গঙ্গা-তীরে বজরা খুজিতে খুজিতে নগর ছাড়াইলাম। দেখি যে, জন কোলাহল-শৃত্য শামল তৃণাচ্ছাদিত ছায়ানয় তীরে বজরা বাধা রহিয়ছে। গিয়া দেখানে দাঁড়াইলাম। বজরার ছাতে উপবিষ্ট একটি ভৃত্য আমাকে দাড়াইতে দেখিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিল, তদনন্তর বাহিরে আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

বজরার ভিতরে গিয়া কি দেখিলাম ? দেখিলাম যে, দিব্যকান্তি সমাহিত এক যোগী সেথানে বসিয়া রহিয়াছেন। সমস্ত মনোযোগ তাঁহার ভ্রুর মধ্যগত। বহিদ্'ষ্টি সন্মুখের আকাশে স্থির রহিয়াছে। মুখে শেত শাশ্র, মস্তকে শেত কেশ, মুথপ্রী শুক্রতারার স্থায় শুদ্র ও উজ্জ্ব , তাহা হইতে ব্রহ্মবর্চঃ নির্গত হইয়া সন্মুথের আকাশকে জ্যোতিল্মান করিতেছে। আমার সংশয় হইল যে, এই পুরুষ মনুষা, না, কোন লোকাস্তরবাদী দেবতা! তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন। তথন প্রাণ ভরিয়া তাঁহার পদধ্**লি মঞ্চকে ল**ইয়া বসি-লাম। তিনি সেহমাথা মধুর বাকো আমার নাম ধাম ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত বৈকাল তাঁহার মুখ হইতে অমৃতময়ী ধর্মকথা শুনিয়া সন্ধার সময়ে গৃহে ফিরিলাম। আসিবার সময়ে তাঁহার এই অনুগ্রহ যাজ্ঞা ও লাভ করিলাম যে, কলা প্রাতে আমাদের হরি-সভায় গিয়া তিনি উপদেশ দিবেন। এই সংবাদ যথন নগর মধ্যে প্রচার করিলাম তথন मकल्वतरे इत्र उपनार ७ जानन्त পतिभूर्ग रहेशा (शल। कना (यन ্ডি একটা পর্বের অনুষ্ঠান হইবে, তাই তাহারই উদ্যোগে আৰু সকলে . मुखा मांकारेट वाख रहेन। महर्षि (मृत्यक्त नाथ ठाकुतरक (मृथिदन, ভাঁহার বক্তৃতা ভনিবেন, ইহাতে আমার বন্ধুরা পরম সোভাগ্য বোধ কবিলেন।

পর দিন প্রাতে আমরা অনেকে মিলিয়া তাঁহাকে দভায় আনিতে গঙ্গাতীরে গেলাম। তিনি তথন উপাসনায় আছেন। উপাসনা, হইলে

ত্তপ্র পান করিয়া তিনি আমাদের সঙ্গে ইাটিয়া আসিলেন। আসিবার সময়ে, কেমন করিয়া তিনি উচ্চ নীচ পর্বত ও তাহার শিখরে শিখরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান তাহাই দেখাইবার জনা বালকের আয় সরল ভাবে বন্ধর ভমি সকলের উপর দিয়া গল্প করিতে করিতে আসিতে লাগিলেন। সভা লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে – গৃহে লোক, বাহিরে লোক। তিনি উপাসনার পর, পরলোক সম্বনীয় যে উপদেশ দিলেন, তাহাতে অনেকেই চিরদিনের জনা লাভবান হইল, আমারও হরিসভা ব্রতের উল্লাপন হইল। তাঁহার উপদেশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—"গভত্ত শিশু গর্ভের নিয়মে সেই গর্ভেই বন্ধিত হইতে থাকে। সে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেখিবে, তজ্জনা তাহার চকু, শুনিবে, তজ্জন্য তাহার কর্ণ, গ্রহণ করিবে, তজ্জন্য তাহার হস্ত এবং চলিবে, তজ্জ্ঞ তাহার পদ এই অন্ধকার গর্ভেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেইদ্ধুশ মানবের আত্মা তাছার শরীরের মধ্যে থাকিয়া স্বাধীনতার নিয়মে ধর্মে উন্নত হয়। জ্ঞান শিক্ষা করু, সংয্য অভ্যাস করু, প্রেমভক্তিতে স্থগোভিত হও, পর্কাণে উন্নত লোকে ইহারাই তোমাদের পরিচালক হইবে। মাতৃগর্ভে যে হৃগ্ধ-নাড়ীদারা দস্তান জীবন শাভ করে, ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র সেই নাড়ীই প্রথমে ছেদিত হয়। যে শরীর এখন তোমাদের আত্মাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে. পরলোক গ্রমনের উপক্রমেই দেই শরীর বিনষ্ট হইবে, অতএব তাহার জনা ধর্মকে পরিত্যাগ করিবে না।" সভা ভঙ্গের পর আমরা তাঁহাকে বজরায় প্তছিয়া দিয়া গছে ফিরিলাম। আমাকে পথ হইতে ডাকাইয়া লইলেন। সভাতে আমি তাঁহাকে যে অভিনন্দন দিয়াছিলাম তাহা চাহিলেন এবং পুনরায় আমার নাম, ধাম জিজ্ঞাদা করিয়া স্বর্গীয় স্নেহ ভরে আমাকে বলি-লেন যে, "আমি বনে পর্বতে বেড়াই, আমার কাছে অন্ত কিছু খাদ্য নাই, কিছু থেজুর আছে তুমি খাও।" ভৃত্য একটি রূপার রেকাবে করিয়া থেজুর আনিল। আমি মহর্ষিকে বলিলাম, যদি আপনি ইহা প্রসাদ করিলা দেন, তবে খাই। তিনি হস্তে করিয়া তাহা আমাকে দিলেন, আমি ঠাঁহার. এই প্রসাদ থাইয়া বেলা ছুই প্রহরের সময়ে গৃহে আদিলাম।

পর দিন রাত্রে তিনি এখান হইতে প্রস্থান করিবেন, আমাকে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাং করিতে ডাকিয়াছেন। প্রদোষ স্ময়ে তাঁহার নিকটে গেলাম। দেখি যে, ব্জরার ছাতে •এক চৌকীতে বসিয়া

তিনি একদৃষ্টে সূর্য্যের অস্তগমন নিরীক্ষণ করিতেছেন। দূর পশ্চিম দিক্ চ্ইতে গলার বিশাল জল স্রোত চলিয়া আসিতেছে, তাহার পার্ষে এক থণ্ড পাহাড়, রক্তিম স্থ্য তাহারই নীচে ডুবিতেছে। অন্তগমনোলুথ স্থাের মলিন প্রভা বিবেক ও বৈরাগ্যের ভাগুরে। পারলৌকিক জ্ঞানামূতের ্ভোক্তা মহর্ষিগণের ইহাই হির্ণায় ভোজন পাত্র। এতদর্শনেই যোগী হৃদয়ে পরলোক জ্ঞানের ক্ষরণ হয়, এতদর্শনেই তাঁহাদের কুতাকুতের স্মরণ হয়, এতদর্শনেই তাঁহাদের রসনায় ক্ষরুকল বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়। শুনি-লাম, মহর্ষি বলিতেছেন—"অন্তমিত আদিতো যাজ্ঞবন্ধা চন্দ্রমসান্তমিতে শাস্তেহগ্রে শাস্তায়াং বাচি কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাব্যৈবাস্য জ্যোতি ভবতি।" অর্থাৎ—"সুধ্য অন্ত হইয়া গেলে, চন্দ্র অন্ত হইয়া গেলে, অগ্নি निक्तां प्रहेशा (शत्न এवः वाका छक्ष हरेल, त्र याक्षवन्ना। এই शूक्रस्वत কি জ্যোতি অবশিষ্ট থাকে ? আত্মজাতিই অবশিষ্ট থাকে।" এই বৈদিক মহর্তে আমি মহর্ষির নিকট উপস্থিত হইয়া বদিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন যে, "তোমার শরীর শীর্ণ হইয়াছে; তোমার আর এথানে কলা করা উটিত নহে, তোমার উচিত ধর্ম প্রচার করা।" আমি বলিলাম, আমার উচিত ধর্ম প্রচার করা, কিন্তু আমি ধম্মের কিছুই জানি না, আর আমার পরিবার বর্গের প্রতিপালনের জন্য কয় না করিলে চলে না 📒 তথন তিনি বলিলেন, "আমার ইচ্ছা যে, তুমি আমার কাছে থাক, আমি তোমাকে ধর্ম শিক্ষা দিব এবং তুমি এথানে যে অর্থ পাও তাহাও দিব।" এ কি করুণা। তাঁহার এই দয়ার কথা শুনিয়া আমার মন স্তম্ভিত হইল এবং চক্ষে জল व्यानिन, व्यामि त्कान উত্তর দিতে পারিলাম না। একটু স্তব্ধ হইয়া রহি-লাম। ভাবিলাম, ইনি তো বৈরাগী, গৃহ ছাডিয়া দেশে দেশে ফেরেন, ইহাঁর সঙ্গে গেলে আমাকেও গৃহ ছাড়িয়া বৈরাগী হইতে হইবে। সংসার ও হৈরাগ্য এই ছইএর কি অবলম্বনীয় তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। ্মহর্ষি পুনরায় বলিলেন "আমার কিন্তু এই ইচ্ছা, এক্ষণে ভোমার যাহা ইচ্ছ। হয় তাহা আমাকে বল।" আমি তৎক্ষণাৎ মন হইতে সকল আলোচনা. চিন্তা দূর করিয়া এবং তাঁহার এত মেহ ও করুণা শারণ করিয়া অশ্রুবিগলিত নেত্ত্তি ও কণ্ঠাবরোধ স্ববে বলিলাম যে, অদ্য হইতে আমি আপনার শিষ্য ও দাস, আমি আপনার সহিত ঘাইব। তিনি আমার পূর্চে ও মন্তক্ত

হাত চাপড়াইয়া বলিলেন যে, "অদ্য হইতে তুমি ঈশ্বরের ছায়ায় আদিলে, ঈশবের ইচ্ছা যে, তুমি আমার সঙ্গে থাক।" অতঃপর তিনি শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেলেন, আমি কর্ম পরিত্যাগ করিয়া তিন দিন পরে সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নির্জ্জন সাধনের জন্য শান্তিনিকেতন মহর্ষির একটি আশ্রম। বীরভূমের অন্তঃপাতী বোলপুর রেলওয়ে প্রেষণের এক কোশ দূরে ভূবনডাঙ্গা নামে একটি বহুদুর ব্যাপী অনুর্যার কক্ষরময় ভাঙ্গা মাঠ আছে। সে ডাঙ্গাতে কোন বৃক্ষ হয় না। রোজক্রিষ্ট পথিকের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য বহু প্রাচীন ছুইটি ছাতিম বৃক্ষ মধ্যপ্রাস্তবে আছে বটে, কিন্তু তাহা ক্লিষ্ট পথিকের বধ্য-ভূমি হইয়া রহিয়াছে। ঘাতকেরা ছটি মুড়ি কিম্বা ছইটি পয়সার লোভে এই श्रात পথিক निগকে वंध करत । এই निब्धंन श्रात তপস্যাচরণ পূর্ব্বক ব্রহ্ম আত্মসমাধান করিবার জন্য তিনি ১৭৮৪ শকে রায়পুরের ভূম্যধিকারীর নিকট হইতে তাহার স্বত্ব গ্রহণ করেন এবং বহু অর্থ ব্যয় ও বহু যত্ন করিয়া তথায় এক ইষ্টকাশ্রম ও ফলফুলে স্থশোভিত উদ্যান প্রস্তুত করেন। ধ্যান ধারণার জন্ম সেই ছাতিম রক্ষতলে খেত প্রস্তরের বেদী প্রস্তুত করেন। ্দৈথা গিয়াছে যে, এথানকার মৃত্তিকার নীচে অনেক নরমুও প্রোথিত রহিয়াছে। আশ্রম নির্মাণের দঙ্গে দঙ্গে নর-ঘাতক দম্মাণণ আপনাদিগের পাপ कर्ष रहेरा প্রত্যার্ভ रहेशा मে স্থান रहेरा जीनशा शिशाह, পথিকেরা নির্ভয় হইয়াছে এবং তথাকার পাপভূমি পুণাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ইহাই একণে শান্তিনিকেতন নামে গ্যাত।

প্রাতঃকাল ৮ ঘণ্টার সময়ে আমি শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইলাম।
উত্তর আশ্রম দারে উপস্থিত হইয়া দেখি, যে, ফলভারে অবনত আমলক বৃক্ষ
সকল সারি সারি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বকুল বৃক্ষতলে একটি হরিণ
শৃত্যালিত, অন্য হুইটি স্থলর কুরজ বিচরণ করিতেছে। একটি বৃহৎকাম শুন
আশ্রম দারে শয়ন করিয়া দ্র প্রান্তরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে।
উদ্ধে চক্ষ্ তুলিলাম, দেখি যে, সন্মুখের বারাগুায় মহর্ষি এক থানি আসনে
বিসিয়া ব্রক্ষান্তন নিময় রহিয়াছেন। কোথাও কোন শন্ধ নাই। আমি
পার্যন্থ গৃছে পরিচারকগণের নিকট বিসয়া ভাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে
লাগিলাম। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিলাম। কিলোরী নাথ চট্টোপাধ্যায়কে

বলিলাম যে, আমার আগমন বার্তা মহর্ষির গোচর করুন, কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। অতঃপর বাঁক। সিং নামক এক জন পঞ্জাবী ভত্য আসিয়া বলিল, যে "কর্ত্তাবাবু বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। যাইবার পথে আপনার আগমন সংবাদ আমি বলায় তিনি আমাকে বলিলেন যে, বাবুকে হাত মুখ ধুইবার জল দাও গিয়া-বাবু বেগানা নেহী, এগানা হায়।" আমি আছন্ত হইয়া আরো অনেক ক্ষণ বসিয়া রহিলাম। পরে আর ধৈর্যা রক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহাকে দেথিবার জন্য মাঠে বহির্গত হইলাম। অনেক ইতন্ততঃ খুজিয়া পূর্ব্বদিকে বহুদূরে গিয়া দেখি, আরে৷ বহুদূর হইতে শুল ছত্রধারী महर्षि (मरवन्त नाथ जनमृना शांखरतत मधा निवा এकाकी आधारमव मिरक আসিতেছেন। আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আনন্দবেগে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম ও নিকটস্থ হইয়া তাঁহার পদুধলি গ্রহণ করিলাম। তিনি আমাকে ছুই বাহু দারা আলিঙ্গন দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন ও বলিলেন "এদ গো, তোমাকে আমাদের আপনার করিয়া লই।" আশ্রমের অনতি দূরে আমলক বৃক্ষ পরিবেষ্টিত একটি পৃথক মণ্ডপে তিনি আমাকে লইয়া গেলেন ও তথার আমার বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইহার নিকটেই একটি স্থদীর্ঘ সরোবর। এ দেশে ইহাকে বাঁধ বলে। মধ্যাহ্ন সময়ে আহার করিয়া একটু বিশ্রাম করিতে বসিয়াছি। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, মংধি ডাকিতেছেন। নিকটস্থ হইয়া প্রণাম করিলাম। বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, বসিলাম। দেখি যে, রালপুর নিবাসী বৃদ্ধ শ্রীকণ্ঠ দিংহ একটি কুদ্র ছেতার বাজাইতে বাজাইতে প্রেমে উন্মত হইয়া গৃহের একপ্রাপ্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যান্ত নাচিয়া নাচিয়া বেডাইতেছেন ও গাহিতেছেন— "অস্তরতর অস্তরতম তিনি বে—ভুলো না রে তাঁয়। থাকিলে তাঁর সঙ্গে শোক তাপ দূরে যায়।" মহর্ষি স্মাহিত চিত্তে বসিয়া আছেন। তিনি অঙ্গুলি-নির্দেশ পূর্বক আনায় একে বাবুকে দেখাইয়া फिर्टन ।

পর দিন হইতেই মহর্ষি আমাকে এক্ষবিদ্যাশিকা দিতে আরম্ভ করিলেন।
আশ্রম প্রাক্তনে দেওয়ালের গাতেই একটা আতার গাছ। এই গাছের
ছারায় বসিয়া প্রথম শ্রুতি ধাহা িচনি আমাকে স্থর সংবাগে অভ্যানে
ক্রাইয়াছিবেন তাহা এই—

"বা স্থপণা সম্জা স্থায়া স্মানং বৃক্ষং পরিষম্বজাতে। ত্যোরন্যঃ পিপ্লবং স্বাম্বত্যানন্ত্রনোভিচাক্সীতি॥"

অর্থাৎ—"তুই স্থন্দর পক্ষী (জীবাঝা ও পরমাঝা) এক রক্ষ (শরীর) অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা একতা থাকেন এবং উভঃ উভয়ের স্থা; তন্মধ্যে একটি (জীব) স্থাধেতে ফল ভোঞ্চন করেন, অন্ ( পরমাঝা ) নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন ্রেমহর্ষি প্রথমেই আমাতে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের নবম অধ্যারের এই প্রথম ে পাঠ করাইলেন কেন? বেছেতু ইহাতে ব্রাহ্মধর্মের সম্পূর্ণ লক্ষ্য 💨 স্পষ্ট ও সুবাক্ত রহিয়াছে। ইহা বারা ব্রাহ্মধর্ম যে অবৈত বাদীর ধর্ম নহে, ইহাতে জীবে ও প্রমেখ্রে বে উপাক্ত উপাসক সম্বন্ধ, ইহার মৃক্তি বে নির্বাণ নহে, তাহাই তিনি আমাকে বুঝাইলেন। আশ্রমের তক্তল ছায়ায় বিদিয়া আমি যথন তাঁহার নিকট শ্রুতি পাঠ করিতাম এবং তিনি আমার সহিত একত্রে তাহার আর্ডি করি-তেন, ধধন অনতি দূরে নিজ আবাস প্রাঙ্গনের আমলক বৃক্ষের ছায়ায় ব্দিয়া একাকী আপনাপনি শ্রুতি অভ্যাস করিতাম, দক্ষিণে সরোবর, বামে প্রান্তর মধ্যে মুগভৃষ্ণিকা নৃত্য করিতেছে দেখিতাম, নাতি মুগু বায়ু অঙ্গ শীতল করিতেছে, কাছেই গুরুর আশ্রম চূড়া দেখা যাইতেছে, তথন আমার মনে প্রথম যুগের ভাব সম্পূর্ণরূপে উদিত হইত। তথন আমি মনে করিতে পারিতাম নাবে, এই ইংরাজী শিক্ষা ও সভাতা গব্বিত, উন্নত জ্ঞানাতিমান मर्संत्र वर्खमान यूरा जामात क्या श्हेशार्ह **এव**्राम्हे खाहीन विक्रिक कार्णत কোন অরণাবাদী তপস্বীর আমি শিষা নহি। সাহেবগঞ্জে যথন আমি থাকিতাম, তথন দিবারাত্র কর্মে নিযুক্ত থাকিতে হইত, রাত্তিতেও নির্দ্র যাইতে পারিতাম না। মনে করিয়াছিলাম যে, এখন প্রচর অবসর পাই-লাম, মনের সাধে দিবা ভাগে ঘুমাইয়া লইব। কিন্তু মহর্ষি আমাকে শ্রুতি অভ্যাস করাইবার পূর্ব্বেই বলিয়া দিলেন যে, বাল্যকালে তোমার উপনয়ন ুঁইইয়াছে. এখন "দিবা মা স্বাপ্দীঃ" এ কথা কি তোমার স্মরণ আছে? সাवधान, जिवारक निक्षा गारेख ना।" महर्षित এই अञ्चलामत आभात मतन ভয় প্রবেশ করিল। অতঃপর দিবাভাগে যথনই চক্ষে নিদ্রা আসিত, ज्यनरे के कथा चत्रण रहेग्रा निक्ता जानिया गारेज ও আমার বৃক ধড় ধড় ্রকরিত।

শীঘই শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষি করাসভালার গঙ্গাতীরে বাদ করেন। এই স্থানে তিনি আমাকে উপনিষৎ ও কিছু কিছু ব্যাকরণ পড়াইয়াছিলেন এবং "শাস্ত্রী" এই উপাধি দিয়া ছান্দোগ্য উপনিষৎ অহ্বাদ করিয়া তর্ববাধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে অহ্মতি করেন। শ্রীমচ্চকরাচার্যের ভাষ্য ছাঁটিয়া উপনিষদের টীকা ও তাহার বলাহ্বাদ আহ্লাদের সহিত তত্ববোধিনীতে প্রকাশ করিতে লাগিলাম কিন্তু নিজেকে অযোগ্য বোধে এই উপাধি গ্রহণ করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। তথাপি ওক্লদেবের নিতান্ত ইচ্ছা ও আদেশে বাধিত হইয়া ভাহা গ্রহণ করিলাম এবং তাহা আমার বিদ্যার সম্মান মনে না করিয়া আমার কুলের প্রাচীন উপাধির স্থানে গ্রহণ করিয়া বংশাহ্তুক্রে গুরুর এই প্রসাদ উপভোগ করিতে মনস্থ করিলাম।

গ্রীম্বল উপস্থিত হইল। মহর্ষি এই হান পরিত্যাগ করিয়া দার্জ্জিলিং পর্বতে প্রস্থান করিলেন। এথানে অবস্থান কালে প্রতাহ প্রাতে উপাসনাতে হয় পান করিয়া লোহার ফলা লাগান একটা মোটা বেতের যাষ্ট হত্তে করিয়া পর্বত ভ্রমণে বহিগত হইতেন এবং পর্বতের শিশ্বর কন্দর সমস্ত ভ্রমণ করিয়া বৃক্ষ, লতা, ফুল পত্রের সহিত কত কি আলাপ করিয়া আনন্দ মনে গৃহে ফিরিতেন। গৃহে আসিয়া আমাকে পারসাগ্রন্থ দেওয়ান-হাফেজ্ল পড়াইতেন। আহারাত্তে কঠাদি উপনিষং পড়াইতেন। উপনিষদের অর্থ এবং গভীর ব্রহ্মতত্ত্ব এরূপ বিশদরূপে বুঝাইতেন যে, তাহাতে আমার মন অতিশয় নিবিষ্ট হইয়া যাইত। আমি যে দিকে মুধ করিয়া পড়িতে বসিতাম, পাঠাপ্তে অনেক ক্ষণ পর্যান্ত তাহার অন্যাদিকে মুথ কিরাইতে পারিতাম না।

অন্ধ দরিএদিগের সাহায্যার্থে মহর্ষির পিতা এক লক্ষ টাকা দানের অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিয়া পরলোক গমন করেন। ঐ টাকার স্থদ মহর্ষি
বংসরে বংসরে দাতব্য ভাণ্ডারে দিয়া আসিভেছিলেন। কিন্তু তাঁহার
জীবনাস্তে অথবা কোনরূপ বৈষ্ট্রিক দৈবোৎপাতে এই দান পাছে রহিওঁ
ইইয়া পছে এই ভয় তাঁহার মনে সর্বাদা হইত। তিনি ক্রমশং নিজের
ব্যয়ের টাকা হইতে বাঁচাইয়া লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেন ও তাঁহা এই স্থান
ইইতে গ্রণমেন্টের হাতে প্রদান করিয়া আপনাকে ও আপনার বংশকে
অঞ্জী করেন। এথানে সমস্ত গ্রীয়কাল কাটিল। অতংপর মহর্ষি এই

পর্বত পরিত্যাগ করিয়া মস্থরী পর্বতের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। দাযুক-দেয়াড় নামক স্থানে পলাতে বলরার আবোহণ করিয়া কাণপুরে গিলা কিছু দিন বিশ্রাম করেন। পথে মুঙ্গের ত্রাহ্ম সমাজের তত্ত্তিজামুগুণের নিতান্ত অমুরোধে তথায় এক স্থদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করেন। জনগণে ভ্রম-ণের সময় তাঁহার নিয়ম এই ছিল যে, প্রতিদিন প্রাতে উপাসনাস্তে চ্যা পান করিয়া তিনি নদীর তীরে তীরে হাঁটিয়া ষাইতেন এবং অনেক প্রাটনের প্র বজরায় উঠিতেন। ভোজপুরের মধ্যে এক দিন তিনি এইরূপে বজরা হইতে নামিয়া গিয়াছেন, অনেক দূর শূন্য বজরা লইয়া গিয়া একটা পথের ধারে গঙ্গার ঘাটে আমরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। মংধির ফিরিয়া আসিবার সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, তিনি ফিরিলেন না। মনে ভাবনা হইল-তথন তাঁহার উদ্দেশে একজন চাকর পাঠাইলাম। সেও ফিরিল না—অবশেবে আমি বজরা হইতে নামিয়া তাঁহার অমুদন্ধানে চলিলাম : তীরে উঠিয়া চারি দিকে তাকাইলাম, কিন্তু কোথাও জনমানবের গন্ধও নাই। দূরে একথানি গ্রামের গাছপালা ছায়ার ন্যায় দেখা যাইতেছে, আর সেথান হইতে এ পর্য্যস্ত এবং দক্ষিণে বামে গোধুম ও ষব ক্ষেত্রের এক পারাবার। আমি সেই গোধুম ক্ষেত্রের মধ্যে একটি পথ দিয়া গ্রাম শক্ষ করিয়া চলিলাম। অর্দ্ধ ক্রোশ গিয়াছি, তথন দেখি 🙉 প্রায় ১২।১৩ জন ভোজপুরে এক এক স্থদীর্ঘ বাঁশের লাচি, এক এক গাছা দড়া ও এক এক थाना कांखिया ट्राउ नहेया महर्षितक चित्रिया এই मिरक चांत्रिरण्ड । महर्षि অতি উচ্চৈঃশ্বরে বলিতেছেন—"কাহেরে মন চিত বে উদম যা আহার হরজু পরেয়া। শৈল পাথর মে জন্ত উপায়ে তাকা রেজক আগে কর ধরেয়া— মেরে মাধো জী। সং সঙ্গৎ মিলে সো তরেয়া। গুরু পরসাদ পরম পদ পাইয়া শুকে কাষ্ঠ হরেয়া। জননী পিতা লোক স্থত বনিতা কোহি ন কিসিকো ধরেয়া। শর শর রেজক সম্বাহে ঠাকুর কাছে রে মন ভও করেয়া। উড উড আবে শও কোশা তিদ্পাছে বছরে ছোড়য়া। কৌন্থেলাবে, কৌন্ চুগাবে মনমে সিমরণ করেয়া। সব নিধান দশ অট সিধান্ত ঠাকুর করতল ধরেয়া।"

় "বে হরিজীউ কোই কো ভূলতে নহী। যব সব আদমি সো যাতে হাঁায় ক্ষতব হরিজী একেলা এগ্ রহতে হাায়, ঔর জিস্কা বো কুছ চাহিয়ে সক নির্মাণ কর্কে রাধ্তে হঁটার। এহি দেখো, ইহাঁ পর লক্ষীজীকা কৈস। প্রভাব। বে লক্ষী উদ্বীকা ক্লপাদে। উনকো ভূল্না ওর মর যানা বরাবর ফার। যো সব প্রাণীরেলাকো অন্দিরা, সবকো জ্ঞান দিরা উন্কো ভূলোগে ?"

আমি নিকটে পঁছছিলাম। দেখি যে, বেলা ছই প্রহরের রোজে তাঁহার মুথ জবা পুলের ন্যায় রক্ত বর্থ হইয়ছে। কপাল দিয়া টস্ টস্ করিয়া ঘর্ম নির্গত হইতেছে। আমি যথন সঙ্গ লইলাম তথন দেই ভোজপুরেরা আমাকে জিজ্ঞানা করিল, "বাবু ইএ বাবাজী কৌন্ পাহাড়দে আয়া হায় १" আমি বলিলাম, "হিমালয় পাহাড়দে।" তাহাদিগকে জিজ্ঞানা করিলাম, "তোমরা বাবাজীকে কোথায় ধরিলে १" বলিল যে, "আমাদের প্রামের একটা বাগানে একটা পড়ো শুকনা আমের গাছের শুঁড়িতে ছায়ায় বদে চকু বুঁজে ভজন গাহিতেছিলেন। তাহা শুনিতে পাইয়া গ্রামের লোকেরা বাবাজীকে দেখিতে একত্র হইয়াছিল। বাবাজী যথন চকু খুলিলেন, তথন এত লোক দেখিয়া এই গঙ্গার দিকে চলিয়া এলেন। লোকেরা প্র একে একে ফিরিয়া গিয়াছে।" লোকদের সঙ্গে এইরুপে কথা কহিতে কহিতে আমরা গঙ্গাতীরে পঁছছিলাম। তথন তাহারা মহর্ষিকে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া "বাবা হমকো আশীব দিজিয়ে, হমকো আশীব দিজিয়ে" বলিয়া তাহার আশীবাদি লইয়া আপন আপন গজ মহিবের জন্য ঘাস কাটিতে ইতন্তভঃ চলিয়া গেল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

১৮-২ শকের প্রারস্তে মহর্ষি মস্থরী পর্কতে আরোহণ করেন। কেদার
নারায়ণ পর্কতের ধবল চূড়া বাহার পূর্কোত্তর দিকে আকাশের চক্ষুর ন্তায়
ফুটিয়া আছে, যাহার পশ্চিম ও উত্তর পার্দ্ধে শ্যামল শিথর প্রেণী গগন ভেদ
করিয়া তির্ঘাক্ ভাবে অহঙ্কারে দণ্ডায়নান এবং যাহার অতলম্পন নিয়কদরে
নদী, নির্বরিণী অদৃষ্ট, দেই পর্কত শিথরে এক থানি গৃহ। তাহার নাম
প্রায়রী। ইহার প্রশস্ত প্রাস্থনে একটি দেবদার কৃষ্ণ। অতি নিজ্জন, তাপস
মনোরস্ত্রন আশ্রমের উপযুক্তই এই স্থান। এই মানোরুক্ল স্থানে তিনি
ব্রক্ষে আয়ার সমাধান করিয়া চারি বৎসর বাস করিয়াছিলেন।

গভীর সমুদ্রের জলরাশি যেমন বায়ু সংবাসজনত অংরই হিলোলিও ইইলেও তাহার আভ্যস্তরিক ভাব অতি স্থির, গস্তীর; সেইরূপ সমাহিত যোগী পুরুষের আত্মা ব্রহ্ম প্রেমে সক্ষদা আনন্দোচ্ছ্বাসিত থাকিলেও তাহার ব্রহ্মযোগ্যুক্ত প্রকৃতি সতত স্থির, সতত গস্তীর। একই জলরাশির ছই প্রকার সৌদর্য্য; মত সৌদ্যাও স্থির সৌদ্যায়। আত্মারও প্রেমের তরঙ্গ উঠে, তাহাতে যোগী মত আনন্দ ইপভোগ করেন। আর নিত্য ব্রহ্মসংক্ষাণ হারা আত্মার অন্তরে যে জান-যোগ অভিপ্রকাশিত থাকে, তাহা হারা যোগী স্থির-আনন্দ উপভোগ করেন। একই সময়ে একাধারে উভয় আনন্দের সম্ভোগ। বিষয় মোহে মৃত্ ব্যক্তি ইহার তথ্য কি প্রকারে জানিবে? ইহার তথ্য জানেন তাহারাই, বাহারা ব্রহ্মতত্বিৎ মহর্ষি, বাহারা ব্রহ্মযোগ-যক্ত-আ্যা।

় মদীয় আচার্যা ওরু মহর্ষি দেবেক্স নাথ এক্ষ্যোগযুক্তাক্স। দিবারাজ তীহার এ যোগের বিচ্ছেদ নাই। জাগরণে, নিজায়; লুমণে, উপবেশনে; ভোজনে এবং কথনে তিনি এক্সে সমাহিত। তাঁহার সমাধানের ভূমি অবাল, অনাকাশ। সকাল ও সাকাশ ভূমিতে যে তিনি এক্স দশন করি-তেন, সে দশনে তরক্ষ উঠিত। অনস্তঙ্গাবল্ঘী প্রমেখ্রের অনস্ত কীত্তি উপলব্ধি কয়িয়া যথন যে ভাব তাঁহার মনে উঠিত, তিনি তথন তাহা পানের দারা, শ্রুতির দারা, হাফেজের দারা বা ভাষার দারা বাহিরে ব্যক্ত করিতেন, এবং আমাকে নিকটে ডাকিয়া ভাহা শুনাইতেন। তিনি নিশিথ সময়ে নিজা হইতে উঠিয়া শয়াতে বসিয়া আবাধনা করিতেন। নিজিত আছি, তাঁহার কণ্ঠবিনিঃস্ত হাফেজের সময়েচিত ও ভাবোচিত বএদ কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইয়া আমার নিজা ভাঙ্গিয়া দিত। মহবি ঐ যে জাগিতেন, আর শয়ন করিতেন না। ভোরে এরপ হানে যাইয়া বাহিরে বসিতেন, যেখান হইতে স্থোর উদয় নিরীক্ষণ করা যায়। কি প্রকারে উষার শুল্র আলোক ধীরে ধীরে পৃথিবীতে আগমন করিল, কি প্রকারে রাক্ষ মূহর্তে রক্তিমবর্ণে স্থা পৃথিবীর বৃক্ষ, লতা, পর্বাত ভদ করিয়া মূক্ত আকাশে দেখা দিল, ইহা দেখিবার জন্ম প্রতি দিন তিনি অপেক্ষা করিতেন। হিমালয়ের প্রচণ্ড শীতে বন্ধ মৃড়ি দিয়া বসিয়া চুপে চুপে সেই প্রাতঃস্থা হইতে অমৃত আহরণ করিতেন। বলিতেন—

"হিরঝায়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্তং পুষধপারুণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥"

তদনস্তর দৈনিক উপাদনা ব্রাহ্ম ধর্মের উপাদনা প্রণালী অন্তুদারে সম্পন্ন করিতেন। এ সময়ে গায়ত্রী মন্ত্র অনেক ধার সাধন করিতেন। অস্তে এই গান করিয়া ছগ্ম পান করিতেন।

> "তাঁহারি শরণ লয়ে রহিও। যাঁহারি কুপায় তুমি থুলিলে নয়ন তাঁরে আগে দেখিও।"

কৃষ পান করিয়া প্রকৃতির মনোহর নির্জ্জন উদ্যানের দিকে বেড়াইতে যাইতেন। শরীর ও মন উভয়েরই স্বাস্থ্য বিধান ইহার লক্ষ্য। বেড়াইয়া আসিয়া প্রাঞ্জনস্থ তাঁহার প্রিয় দেবদার তলে মন্দ সমীরণে বিদয়া ভাবনা করিতেন। তুই প্রহরের সময়ে স্লান ও অতি অল্লই আহার করিয়া নির্ক্রাচিত অন্ত একটি স্থানে বিসতেন এবং সেইখানে একাসনে শয়নের প্রকৃতাল পর্যাস্ত কাটাইয়া দিতেন। একাসনে চুপ করিয়া একেলা এত দীর্ঘকাল বিসয়া থাকা অন্যের সাধ্যাতীত। তুমি কি মনে কর, মহর্ষি মন্থ্যসমাগমশ্রু ইয়া থাকিতেন বিলিয়া তিনি একেলা থাকিতেন বিলিয়া তিনি

তাঁহারই সঙ্গে থাকিতেন, যিনি আত্মার অন্তরে থাকিয়া চক্ম নাই অথচ দর্শন করেন, কর্ম নাই অথচ শ্রবণ করেন, শব্দ নাই অথচ বলেন। অথবা তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন বলিয়া তিনি কি নিজিত থাকিতেন? না। তিনি অত্যন্ত জাগ্রত থাকিতেন। এই অবস্থায় তিনি অত্যন্ত ব্রহ্ম দর্শন করিতেন; সত্যের সিদ্ধান্ত করিতেন।

"যা নিশা সর্বভৃতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংঘ্যী। যস্যাং জাগ্রতি ভৃতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥" কিয়া

"তিৰিপ্ৰাদো বিপন্যৰো জাগ্বাংসঃ সমিদ্ধতে বিষ্ণোৰ্থৎ প্রমংপদং।"
তিনি শরীরের অন্ধকারের মধ্যে জাগ্রত থাকিয়া বিফুর সেই প্রম জোতিমান্ পদে আপনার জ্ঞানেদ্ধন প্রদান করিতেন। এইরূপ করিতে করিতে
যথন সত্যের কোন অত্যন্ত আননক্ষর ভাবে মোহিত হইতেন, তথন শ্রতিমুখে বা হাফেজ-মুথে তাহা হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন, তাহা আমি
দ্র হইতে শ্রবণ করিয়া মোহিত হইতাম।

পঞ্চাবের এখনকার দেবদমাজের সংস্থাপক প্রীমৎ সত্যানন্দ অগ্নিহোত্রী
মহর্ষির সহবাস আকাজ্জা করিয়া কিছু দিন এই স্থানে তাঁহার আশ্রমে
ছিলেন। তিনি মহর্ষির নিকট অনেক উপদেশ প্রবণ সার্রা ও তাঁহার
চরিত্রের নিগৃত্ ভাব সমূহ লক্ষ্য করিয়া নিজক্বত ধর্মজীবন পত্রিকার যে এক
"স্বর্গীয় দৃশ্য" নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহার কিয়দংশ আমরা এখানে
উদ্ধার করিলাম। \* \* \* "হে জ্রা! যদি ভূমি সেই স্বর্গীয় দৃশ্যকে
দেখিতে চাও, তবে এম, চল, ঐ গুহার মধ্যে সমাধিযুক্ত যে তাপস বিষয়া
রহিয়াছেন, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কিন্তু কি দেখিবে ? শরীরে ছই
এক থপ্ত গৈরিক বসন বাতীত আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। হাঁ, মৃত্তি
দেখিতে স্থন্দর বটে! আর উহার উপর যে প্রেমের জ্যোতি ও পবিত্রতার
জ্যোতি এবং আনন্দের ভাব চমকিত হইতেছে ভাহা আপনার পবিত্রতা
এবং আনন্দেতে ঐ সম্মুথের ফুলকেও পরাজয় করিয়াছে। কিন্তু ইহা সেই
স্বর্গীয় দৃশ্যে এখনো অনেক দ্রে রহিয়াছে। চল, ভিতরে প্রবেশ কর এবং
ক্রুম্ভাক্রর ঘারা নিরীক্ষণ কর। কহতো, এক্ষণে কি দেখিতেছ? ইহাই

জাগাত্মিক দৃশা। ইহাই স্বর্গীয় দৃশা। আহা কি মনোহর। তৃষি কে বিনিতছিলে, হৃদয় মন স্থির হয় না। এথানে দেখ, এথানে দেখ, হৃদয় শক্ত কেমন স্থির, কেমন অচল। চকুর তারা কিরিতেছে না। চকুর প্রক্ পড়িতেছে না। দেখ, ঐ যোগী শরীর মৃতিকার পড়িয়া রহিরাছে, কিছ তাহার মন সেই প্রাণারামের নিকট। দেখ, আত্মা কোথায় গিয়া। উপস্থিত হইরাছে। সে চাতকের স্থায় কেমন প্রেমের সহিত সেই আত্মার আত্মাকে অবলোকন করিতেছে। কেমন এক স্থান্ত উভয়ে আবদ্ধ। কেমন পবিত্রতা। ও প্রেমের জ্যোৎমা বর্ষিত হইতেছে। অন্তরে অন্তরে কেমন প্রেম প্রবিত্রতা। ও প্রেমের জ্যোৎমা বর্ষিত হইতেছে। অন্তরে অন্তরে কেমন প্রেম প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। দেখ, ইহাই পবিত্র প্রেম, ইহাই পবিত্র আনন্দ। এ সকলই শুভ ভাব। ইহার সমান জপতে আর কিছুই নাই। এই আধ্যা-

মত্রী পর্বত যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মনোহর, তেমনি স্বাস্থ্যকর স্থান। অনেক বিজ্ঞ প্রাচীন ইংরাজ এথানে বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মহর্ষিকে অতি শ্রন্ধার সহিত নিরীক্ষণ করিতেন। তন্মধ্যে গ্রন্থ-মেণ্টের অতি উচ্চপদস্থ কর্মাচারী (Surveyor General) শেত কেশ সৌন্মুর্ত্তি বৃদ্ধ জ্যোতির্বিং বিদ্বান্ জেনারেল ওয়াকার (Gl. Walker) নামক সাহেব পূর্ব্বে অনুমতি লইয়া মহর্ষির সহিত ধর্মালাপ করিতে আইসেন এবং তাঁহার সহিত ধর্মালাপে এত তৃপ্তি লাভ করেন যে, পর দিন বাড়ী হইতে মহর্ষিকে যে পত্র লেখেন ভাহাতে "পূজনীয় বিতা," (Revered Father) এইরূপ পাঠ লেখেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঞবতারা যেমন নিশ্চল, যেমন স্থির, দিপদর্শনের শলাক। যেমন অনুক্ষণ উত্তর দিক্কেই লক্ষ্য করিয়া থাকে, মহর্ষি সেইরপই আপনার ধর্মেও বিশ্বাসে অটল, স্থির। তিনি রোগে, স্থেস্থতায়, সম্পদে, বিপদে, যৌবনে, বার্দ্ধকে, শিষ্য বা প্রবল প্রতিদ্ধলীর সন্মুথে কথন কিছুমাত্র আপনার জান ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন না করিয়া সেই একই লক্ষ্যের দিকে অনিমেহলোচন থাকিয়া সমস্ত জীবন যাপন করিলেন। একটি মতের পরিবর্ত্তন নাই। ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া নিজের জীবন ও ধর্মকে তিনি যুগে যুগে একই বেশে রক্ষা করিয়াছেন। খীয় ধর্মের বিপরীত আচরণ করা বা অন্যকে তদ্যুক্রপ করিতে দেখিলে তাহাতে অনুমোদন করা অপেক্ষা তিনি আপনার নিধন শ্রেয়ঃ মনে করিতেন।

আমি এই স্থানে মহর্ষিদেবের লিখিত কতকগুলি পত্রের কোন কোন
আংশ প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে পত্রোল্লিখিত ক্রিগণের নামাদি
থাকিবে না। ইহা দারা তাঁহার মতের দৃঢ়তা, ঈশ্বরে এতি প্রবল অন্তরাগ,
অসত্যের প্রতিরোধশক্তি, লোকশিক্ষা-প্রণালী; সর্ব্বকর্ম্মে স্ক্র্ম দৃষ্টি ও তাঁহার
মহা নিয়ন্ত্যুম-শক্তি পরিদৃষ্ট হইবে।

>

\* \* \* "তুমি যে একটি Devine Principle থাড়া করিয়াছ এবং তাহার যে লক্ষণ দিয়াছ, তাহা একটি অন্ধ-শক্তি বলিয়া আমার প্রতীর্থান হইতেছে। তোমার Devine Principle এর আয়ুজ্ঞান নাই, বাহজ্ঞান নাই, ইছ্ছা নাই, কর্তৃত্ব নাই, জায় নাই, প্রেম নাই। তাহাকে লইয়া. আমাদের কি কাজ ? তুমি যদি Devine Providence শীর্ষক দিয়া আশ্বর্ধের ব্রহ্মকে প্রতিগাদন কর, তবে আমার এই মুমূর্ সময়ে মনে বড়ই তৃপ্তি হয়। আফা ধর্মের যিনি ব্রহ্ম, তিনি আয়ার দ্বারা আয়াকে জানিতেছেন। তিনি সর্ক্সজ্ঞ, সর্ক্বিং। তাহার ইছ্বার উপরে নির্ভর করিয়া

ঠাহার কৃষ্ট জ্বগৎসংসার যথানিয়মে চলিতেছে, তিনি ধর্ম্মের আবহ, পাপের শাস্তা, মৃক্তিদাতা, মহান্ প্রভু, পরম পুরুষ, তিনি আত্মার আত্মা, হৃদরের স্থামী, তিনি ব্রাক্ষদিগের উপাস্য দেবতা। বেদ বেদাস্ত ছারা ইহাই প্রতিপর করা আদি ব্রাক্ষ সমাজের উদ্দেশ্য।

Our God is not an abstract God, but an intelligent free person who consequently has a conciousness of himself.

ইনি আমাদের বন্ধু, ইনি আমাদের পিতা, ইনি আমাদের বিধাতা, ইনি আমাদের উপাস্য পরম দেবতা। ব্রাক্ষ ধর্ম্মের ব্যাখ্যানের প্রথম প্রকরণের দাদশ ব্যাখ্যান "তমাত্রব্রাঃ প্রকষং মহাস্তম্" শীর্ষক উপদেশ পাঠ করিতে তোমাকে আমি অন্ধরোধ করিতেছি। যদি জ্ঞান, ইছা প্রভৃতি ব্রেম্মের গুল সকল পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে কেবল বস্তু মাত্র বল, তবে ব্রম্মের অন্তিম্ব লাক্ষ্য করিছা বাহার বিশ্ব লাক্ষ্য প্রকার। এ প্রকার abstract entity স্থ নয়, অসংও নয়, কেবল শ্ন্য ideal মাত্র। Real ঈশ্বরের অন্তিম্ব বলিতে গেলো, জ্ঞান, ইছা প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মকে প্রক্ষ শব্দে ব্রায়, ইহাকেই আমরা উপাসনা করিয়া থাকি।" ৪ঠা জ্যেচ, ৫০।

মস্রী।

ર

আদিব্রাহ্মসমাজের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিবে, এই প্রত্যাশায় আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি যে, তুমি বৈদান্তিক মতের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া মন্তিদ্ধকে আলোড়ন করি-তেছ। ব্রাহ্মধর্মকে তিনটি বিদ্ন হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

প্রথম বিদ্ন পৌত্তলিকতা, দিতীয় বিদ্ন গৃষ্টধর্ম্ম, তৃতীয় বিদ্ন বৈদান্তিক
মত। আমাদের সমাজের তেমন ধন বল নাই, বিদ্যাবল নাই, লোক বল নাই
বে, তাহার সাহায্যে ব্রাহ্ম ধর্মের মত স্থানর রূপে পৃষ্ট হইতে পারে। অতি
কচ্ছে একটি ইংরাজী কাগজে ব্রাহ্ম সমাজ স্বকীয় মত প্রকাশ করিবার
সক্ষর করিলেন, তাহাতে যদি ব্রাহ্ম ধর্মের বিক্রদ্ধ বৈদান্তিক মতেরই চর্চা
ও পোষণ হইতে লাগিল, তবে আদিব্রাহ্মসমাজের আর প্রাণ থাকে না। 
ও পথ্যার পত্রিকাতে স্পষ্ট করিয়া তিথিয়া দিবে বে, আদি সমাজের সংশ্লে
ইংবি কোন সংশ্রব নাই— তোমার প্রতি আমাব এই উপদেশ।...পৌত্ত

লিকেরা বেমন ব্রহ্মতে মতুষাত আরোপ করে, বৈদান্তিকেরা তেমনি जेवंतरक भना कतिया फिरल. धिमन তুমি পঞ্চদশী হইতে দেখাইয়াছ. "দৰ্ম. বাবে ন কিঞ্চিচেৎ মন্ন কিঞ্চিৎ তদেব তৎ।" ভুমি ইহার ইংরাজী অমুরান করিয়াছ, বে, " when all are removed "nothing remains" that nothing is that (Brahma)। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের ঘিনি ব্রহ্ম, তিনি "সর্কে ক্রিয় গুণাভাসং সর্বেক্তিয় বিবর্জিতং।" তিনি সকল ইক্তিয়ের <sup>গুণাত</sup> প্রকাশ করেন, কিন্তু স্বয়ং সকল ইক্সিয় বর্জিত। তিনি "সর্বস্য প্রভূমীশানং সর্বাস্য শরণং সুহৃৎ।" সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের আত্র সকলের স্কৃত। ইহাতে পৌত্তিকতাও নাই, শূন্যতাও নাই, ইনি ব্রাদ্ধ ধর্ম্মের ব্রহ্ম, ইনিই আমাদের উপাদ্য দেবতা। তাঁহার হাত নাই, সকল গ্রহণ করেন; তাঁহার পা নাই, দর্কত চলেন; তাঁহার চকু: নাই, সকলই দেথেন; তাঁহার কর্ণ নাই, সকলই শুনেন; ডিনি সকল বেদা বস্তুকে জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না। ইহাঁকে ব্রহ্মজেরা শ্রেষ্ঠ ও মংান্ পুরুষ বলিয়া বলেন। তিনি আমাদের বন্ধু ও পিতা এবং বিধাতা, "স নো বন্ধনিতা স বিধাতা।" ওদ, মুক্ত, সর্ব্বজি, সর্ব্ববিৎ মহান্ পুরুষই প্রমাগাঃ। তিনি জীবাস্থাকে পরিমিত রূপে জান, প্রেম, কর্তৃত্ব িয়াছেন, এই লনাই জীবাত্মা পুরুষ। পুরুষে পুরুষে যে সক্ষম, পিতা প ে যে সক্ষম, জীবাত্মা প্রমাত্মাতে সেই সম্বন্ধ।

"The first notion that we have of God, to wit, the notion of an infinite Being, is itself given to us independently of all experience. It is the conciousness of ourselves, as being at once and as being !limitted that elevates us directly to the conception of Being who is the principle of our being, and is himself without bounds."—Cousin. তোমার "Devine Provident" প্রকার বচনাতে পারিপাট্য, পাণ্ডিতা হলর রূপে প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহা নির্দোধন্ত হইয়াছে। ইহাতে আমি আহলাদিত হইলাম। তোমার শারীরিক কুশল সংবাদ লিখিয়া আপ্যায়িত করিবে। ঈশ্বর ভোমাকে শভ বৃদ্ধি ও ধর্মবল প্রেরণ করুন, এই আমার আশীর্কাদ জানিবে।"

"তুমি সম্পূর্ণন্ধে দিখাবকে যে, অচিন্তা মনে কর না, তাহা আমি জানি, কিন্তু তুমি ঈশ্বরস্কপ বিষয়ে যে প্রস্তাব লিবিয়াছিলে, তাহাতে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ রূপে অচিন্তা বলা হইয়াছিল। এমন কি, তাহাতে বলিয়াছিলে যে, "শন্ধের অভাবে আমরা তাহা জ্ঞান, শক্তি, করুণা শন্ধে ব্যক্ত করি।" জ্ঞান শন্ধের অর্থে আমরা যাহা গ্রহণ করি, তাহা তাঁহাতে নাই অর্থাৎ জ্ঞানই নাই, ইহাই বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের শক্তিকে শক্তি শক্ত শন্ধের বলিতেছি, সে শক্তি তাঁহার নয়, তবে তাঁহার কি শক্তি? শক্তি শক্তের অর্থে যে একটি অকাট্য বীর্য্যের ভাব বুঝার, তাহা বেমন স্প্টে বস্তুতে প্রয়োগ হয় এবং তাহার দ্বারা আমরা যাহা বুঝি, তেমনি সর্বস্তুত্তিও তাহা প্রয়োগ হয় এবং তাহার দ্বারা আমরা যাহা বুঝি, তেমনি সর্বস্তুত্তিও তাহা প্রয়োগ তাহা জ্ঞান, শক্তি, করুণা শন্ধে ব্যক্ত করি," ইহা হইতে অজ্ঞতাবাদীরা আর অধিক কি বলিতে পারে? ইহারই জন্য আমি তোমাকে পূর্বের্ম লিখিয়াছিলাম যে, ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি আমরা যদি শন্ধের অভাবে তাঁহার জ্ঞান, শক্তি আছে বলি, তবে জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, মঙ্গলম্বরূপ ব্রন্ধের নামও মুথে আনা উচিৎ হয় না।"

"তৃমি এই পত্রে লিথিয়াছ বে, "ঈশবের জ্ঞান শক্তি করণা আমাদের অপেকা কেবল অধিক নহে, প্রকারে ভিন্ন।" ইহাতে এই বলা হয় বে, জীবাঝা ও পরমাঝা ভিন্ন পদার্থ। এক দিকে বেনন জীবাঝা ও পরমাঝা পরস্পর পৃথক্, তেমনি আর এক দিকে পিতা পুত্রের নাায় পরমাঝার সহিত জীবাঝার আশ্চর্যা সাদৃশ্য আছে। উভয় পরস্পরের স্থা, যেহেতৃ পরমাঝা ও জীবাঝা উভয়েতেই জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল ভাব আছে। কিন্তু সেই উভয় জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল ভাবের ভিন্নতা এই জন্য যে, ঈশবের যে জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল ভাব, তাহা অকৃত, তাহা কাহারও দ্বারা কৃত নহে। জীবাঝার যে জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল ভাব, তাহা অকৃত, তাহা কাহারও দ্বারা কৃত নহে। জীবাঝার যে জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল ভাব, তাহা কাহার দ্বারা কৃত্ত হইমাছে। তাহার ইচ্ছার উপরইই কিন্তুর করিতেছে। ব্রক্ষের সত্যক্ষেপ প্রকাশ করা আমাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য। আমার পরস্পর সহযোগী। আমার ভ্রান্তি হইলে, তুমিও তাহা সংশোধন করিতে পার এবং তোমার লান্তি আমার বোধ হইলে, তাহাও সংশোধন করিবার আমার অধিকার আছে, ইহাতে ভয় কি প পত্রিকাতে

প্রবন্ধ লিথিতে ভীত হইবে না, যেমন পূর্ব্বে. তেমনই এখনও তাহা অকুতোভরে লিথিতে থাক, কিন্তু ইহাতে সাবধানতারও আবশার। আমার শরীরের প্রতিষ্ঠি আমার শরীরের প্রতিষ্ঠিত কল শিথিল হইতেছে, অমৃত ধাম হইতে মধুর আহলান আমাকে বার বার দ্বা করিতেছে, আমি সে আহ্বানে বিধির নহি। ইতি। ১৮ই আশ্বিন, ৫০ গ্রাঃ সং।"

মসুরী।

8

\* \* "যে পর্যান্ত সেই পরম পুরুষের জ্ঞান, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার মঙ্গল ভাব, তাঁহার স্বতন্ত্রতা, তাঁহার নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব উপলব্ধিনা করি, দে পর্যান্ত তাঁহাকে জীবন্ত দিশ্বর রূপে দেখি না। তাঁহাকে জীবন্তরূপে দেখাই আমাদের কার্যা, তাহাতেই আমাদের সকল বত্ব, সকল অধ্যবসায় নিংশেষ করিতে হইবে। নতুবা ভিনি আপনাকে জানেন না, এই সৃষ্টি তাঁহার ইচ্ছাতে হইতেছে না, ইহা প্রভিপন্ন করিতে গেলে আস্ফিনিকে মতিচ্ছন করিয়া তাহাদের সালতিতে কণ্টক দেন্তর্যা হয়। ঈশ্বরের জ্ঞান ও প্রেম অবিকৃত, আমাদের জ্ঞান ও প্রেম ক্রত। সেই অবিকৃত জ্ঞান প্রেমে পূর্ণ পরমান্ত্রা আমাদের আদর্শ, আমরা জ্ঞান উন্নতিশীল জীব। তাঁর সেই জ্ঞান প্রেমে পূর্ণ পরমান্ত্রা আমাদের আদর্শ, আমরা জ্ঞান উন্নতিশীল জীব। তাঁর সেই জ্ঞান প্রেমে ক্রত হইব ? সেই পূর্ণ অবিকৃত শুণবিশিষ্ট ঈশ্বরকে ছাড়িয়া এই স্কৃষ্টির অতীত আদর্শ আর কোথান্ন পাইব ? তিনি সৎও নন, অসংও নন, এইরপ শৃশু বর্ণনা হুইতে তাঁহার হীন বর্ণনা ভাল, যেমন নান্তিক হইতে প্রেমিক ভাল।" \* \* \*

"——হউন, আর বিনিই হউন, তাহাদের প্রতি আমার এই অকাট্য কথা যে, নয় ঈখরের সংসর্গ ছাড়, নয় নাস্তিকের সংসর্গ ছাড়—ইহার আর মধ্যপথ নাই। তবে আমার এই বাক্য অনুসারে চলা বা না চলা তাহাদের ঈখরের প্রতি শ্রদ্ধার উপরে নির্ভর। তুমি আর অধীর হইও না—আমাকে
ক্ষমি কর। ইতি"। ৬

"তদেতৎ প্রেয়ং পুতাৎ প্রেয়েবিত্তাৎ প্রেয়োস্থায়াৎ সর্ক্রমাৎ অন্তর্বতরং বদরং আয়া। এমন প্রিয় ব্রাক্ষ ধর্মের বেড়া ভেঙ্গে দিলে যদি ঐ ধর্মের উপকার হয়, ব্রাক্ষ ধর্মেকে পৌতলিকদের ধর্মের সঙ্গে সমান আসন দিলে যদি ব্রাক্ষ ধর্মের উচ্চতা রক্ষা হয়, যদি নাস্তিকদিগকেও আদের দিলে ব্রাক্ষ ধর্মের গৌরব ও পবিত্রতা থাকে, তবে ব্রাক্ষ সমাজের——ইহা তত্ত্বোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া পত্রিকার মুখ উজ্জ্ল করিবেন।"

গৃহ সংস্কার সম্বন্ধে মহর্ষির কি প্রকার তীক্ষু দৃষ্টি ও পরিচালন শক্তি ছিল, তাহা নিমলিথিত ছুই থানি পত্র পাঠ করিলে উপলব্ধি হুইবে।——

\*\* \* \*----র বিবাহক্রিয়া যাহার ঘাহার দারা সম্পাদিত হইবে, সে বিষয়ে—কে এক পত্ত লিখিয়াছি; তাহার প্রতিলিপি পাঠ করিয়া আপনি জানিতে পারিবেন। সেই প্রতিলিপি এই পত্র মধ্যে পাঠাইতেছি।----আচার্যা ও পুরোহিত উভয়েরই কার্যা সমাধা করিবেন, তাহা হইলে \* \* ব্রান্দেরাও বিবাহে আসিয়া যোগ দিতে পারিবেন। অবস্থা ও সময়ের গতিকে চলিয়াও যাহাতে ধর্মোর হানি না হয়, তাহাতে সাবধান হইতে হইবে। আপনার প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, বিবাহের পূর্ম দিনে আমাদের पौनात्न,---- cक नहेबा পक्ष जिंद विधान में जैनाद याहा याहा कित्र हहें व তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিবেন। তথায় ছইটি পিড়িও আসন আনাইয়া ভাহার উপরে পুরোহিতকে ও বরকে বেথানে যেমন বসিতে হইবে তাহা---রাম্বকেও দেখাইয়া দিবেন। তিনি বর কন্তার ব্যিবার ধারা ও পরিবর্ত্তন আপনার উপদেশ মত মনে ধারণ করিয়া রাখিবেন। এবং বিবাহের সময়ে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন।--- রায়কে বলিয়া দিবেন যে স্ত্রী-আচারের সময়ে তিনি অস্তঃপুরে থাকিয়া দেখিবেন, যেন সেগানে গ্রন্থি বন্ধন না হয়। তিনি আরো দেখিবেন যে,---ও--- অগবা ইহাদের জুই জনের মধ্যে এক জন স্ত্রী আচারের পর যেন বর কনাকে দঙ্গে করিয়া • **षांनारन लहे** हा आहेरन এवः शिष्ठ वस्तन शर्याष्ठ कन्नाव निकट विश्वा থাকে, বেছেতু ইহাদের ছারা গ্রন্থিকন হইবে-তাহাতে সাহাব্য क्तिर्वन ।

বাবস্থা ত্যাগ করিয়া সমুদায় বিবাহ পদ্ধতি—"অমুক, অমুকী" "খামী-গোত্র" মান, পক্, তিথি, পোত্র, প্রবর, নাম প্রভৃতি পূর্ণ করিয়া উৎকৃষ্ট কাগজে, এ৪ খানা ছাপাইবেন। তাহার একধানা—র হস্তে থাকিবে, আর এক খানা—র হস্তে থাকিবে। তিনি তাহার নিকট বিদ্যাদেবিত থাকিবেন, যদি—র কোন ভূল হয়, তিনি শুদ্ধ পাঠাইয়া দিতে আর এক খানা আমার নিকটে বিবাহের ৪।৫ দিন পূর্বে পাঠাইয়া দিতে যত্র করিবেন,—বা—কলিকাতায় পাঁহছিলেই তাহার নিকট হইতে তাহাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের নাম ও গোত্র প্রভৃতি জানিয়ালইবেন।

### উপরোলিখিত প্রতিলিপি পত্র।

---- द्र विवारहत नथ e माच मुका। १ घणीत मुमग्र धार्या कतिनाम. टामात প্রতি ভার দিলাম, তুমি প্রণিধানপূর্বক যথাবিধি এই শুভ বিবাহ সম্পাদন করিবে। তুমি আচার্য্য ও পুরোহিতের উভয় কার্য্য সমাধা করিবে। তুমি প্রথমে সম্প্রদাতা ও জামাতার নিকটবন্তী আসন লইয়া মন্ত্র পড়াইয়া সম্প্র-দাতার দারা জামাতাকে যথাবিধি বরণ করাইবে। স্ত্রী-আচারের পর বর-কন্যা সম্প্রদান শালায় বিবাহ সভাতে উপস্থিত হইলে তুমি----ও ---- কে সঙ্গে হইয়া বেদীতে আরোহণ করিবে এবং উভয়কে তোভাল উভয় পার্শ্বে বদাইয়া স্বন্ধং আচার্যোর আসন গ্রহণ করিবে। তুমি শাস্ত, সমাহিত হইন্না অনুষ্ঠান পদ্ধতির বিধানানুসারে ত্রন্ধোপাসনা করিবে। তাহার কোন অংশ পরিত্যাগ করিবে না। তাহার মধ্যে যাহা সংস্কৃত পাঠ, তাহাতে--- ও —তোমার সহিত যোগ দিবে, বাঙ্গালা অংশ তুমি একাকী পাঠ করিবে। উপাসনা শেষ হইলে বেদীতে——ও— বিষয়া থাকিবে, ভূমি ভাহা হইতে নামিয়া নীচে তোমার পুরোহিতের আসন গ্রহণ করিবে এবং পদ্ধতি অহ-সারে বরকে ও কন্যাকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা মন্ত্র সকল পড়াইবে। সপ্তপদী গমনের পূর্বে আবার তুমি বেদীর মধ্যন্তলে বিসয়া বরবধ্কে পদ্ধতিলিখিত উপদেশ দিবে, তাহাতে যেন গন্তীরতা রক্ষা হয় ও তাহা হৃদয়ে লাগে। উপুদেশ দিয়া নীচে নামিয়া যথাক্রমে মন্ত পড়াইয়া বরবধূকে সপ্তপদী গমন क्ताहेरव। विना अभारत आभात এই मकल উপদেশ পानन क्त्रिरन-

स्टिह्यू टेशांट क्वी ब्हेटः, विवाह देवस ও मिक्क श्हेटव नां। व्यामात स्वह अ व्यामीर्व्यान क्वानिटव—"

৮

"\* \* তোমার ছাত্র — প্রভৃতির উপনমনের দিন ৬ বৈশাধ ধার্য করিরাছি। এই কার্য্য স্থচাকরপে সম্পাদন করিয়া আমাকে সন্তোধ প্রদান
করিবে,— আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করিবেন। তুমি ও — বেদীতে
বিদিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবে। সমাবর্তনের দিন বেদ পাঠের পর "সতাং
বদ, ধর্মঞ্চর প্রভৃতি যে উপদেশ দিতে হয়, তাহা তুমি দিবে এবং তাহার
পরে — বালকদিগকে বেদীর সম্মুথে দাঁড় করাইয়া আমি—কে ও—
কে যে উপদেশ দিয়াছিলাম, তাহা পাঠ করিবেন। ১৮৮০ শকের বৈশাধ
মাসের তত্তবোধিনী পত্রিকার ১৪ পৃষ্টাতে এই উপদেশ পাইবে। "ভিদ্ধিজানার্থং স্প্রস্কমেবাভিগছেও" যে অধ্যায়ের প্রথমে আছে সে অধ্যায় সমাবর্তনের
দিন বালকদিগকে পাঠ করিতে হইবে। অতএব এই অধ্যায়টি সকলে
মিলিয়া তাহারা সমন্বরে যাহাতে কণ্ঠস্থ পাঠ করিতে পারে এমত শিক্ষা
দিবে। উপনয়নের দিন পালা করিয়া সন্ধ্যা প্র্যাস্ত তাহাদের সমূথে আম্ম
ধর্ম্ম পাঠ করিতে হইবে। এই পত্র—কে দেখাইবে।"

নিমে আমরা আর ৬ থানা পত্র উক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তন্মধ্যে প্রথমথানি স্বীয় কোন কন্যার প্রতি লিখিত। অপরগুলি মহর্ষিদেবকে লিখিত স্থনাম খ্যাত আচার্যা শ্রীযুক্ত কেশবচক্র সেনের পত্র ও তাহার প্রভাৱর।

### স্থেম্য্রি----

তুষার জটাভার সহস্র সহস্র মস্তক আকাশ অভিমুথে উল্লভ করিয়া এখানকার এই হিমালয় পর্বতে গভীর স্বরে বলিতেছে ——

> We rear our mighty fronts towards Heaven, Where foot of mortal never trod; For we alone of nature's works Are chosen children of our God.

Ye verdant meads, ye flowing streams, Ye in creation have your place, Lo! He that made you deemed you good; But only we have seen His faec.

এই পর্ব্বতের উপরে আজ কাল মেম, বাতাস, বিহাৎ, বৃজ্জ, মৃত্যুলঃ আনন্দে থেলা করিতেছে। সে থেলা দেখে কে ? দিন ছই প্রহরেই দেখিতে দেখিতে, কোমল সন্ধার ছায়ার নাায় মেঘের ছায়া পর্ব্বতের উপরে পড়িল, আবার পরক্ষণেই সেই মেঘকে ভেদ করিয়া স্থেলর কিরণ হাসিতে হাসিতে ছড়াইয়া পড়িল। আবার কিছু পরে এমনি বাষ্প উঠিয়া সকল পর্বতের আছের করিল, যেন একেবারে সকল স্ষ্টির লোপ হইল—আবার পরক্ষণেই সম্পুথে উজ্জ্ল সবুজ বর্ণে বনরাজি দীপ্তি পাইতে লাগিল। ইহা ঈখরের একটি বিচিত্র কার্য্য ক্ষেত্র তাঁহার কার্য্যের বিরাম নাই, তাঁহার মহিমার অন্ত নাই; তাঁহার মহিমা যথন দেখিতে থাকি, তখন সকলি আর ভ্লিয়া বাই। \* • • ঈখর তোনাদের সকলকে কুশলে রাখুন এই আমার মেহপূর্ণ আশীর্মাদ।"

পতা।

श्चिमानम् मात्रिकिनिः, १ जूनाहे ১৮৮२।

ভক্তিভাজন মহৰ্ষি,

হিমালর হইতে হিমালরে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পাঠাইতেছি, গ্রহণে ক্রতার্থ করিবেন। আমি আপনার সেই পুরাতন ব্রহ্মানন্দ, সন্তান ও দাস। আপনি আমাকে অতি উচ্চ নাম দিরাছিলেন। বহুমূল্য রত্ন "ব্রহ্মানন্দ" নাম। যদি ব্রহ্মেতে আনন্দ হয় তদপেক্ষা অধিক ধন মন্থুয়ের ভাগ্যে আর কি কি. হইতে পারে? ঐ নাম দিয়া আমাকে আপনি মহাধনে ধনী করিয়াছেন, বিপুল সম্পত্তিশালী করিয়াছেন। আপনার আশীর্কাদে ব্রহ্মের সহবাসে অনেক হয়্থ এ জীবনে সন্তোগ করিলাম। আরো আশীর্কাদ কয়ন বেন আবি অধিক শান্তিও আনন্দ তাহাতে লাভ করিতে পারি। ব্রহ্ম কি

জানলময়; হরি কি স্থাময় পদার্থ! সে মুখ দেখিলে আর কি ছা:খ থাকে! প্রাণ যে আনন্দে প্রাবিত হয় এবং পৃথিবীতেই স্বর্গস্থ ভোগ করে। ভারতবাসী সকলকে আশীর্কাদ করুন যেন সকলেই ব্রস্কানন্দ উপ-ভোগ করিতে প্রারেন। আপনার মন তো ক্রমশ: স্বর্গের দিকে উঠিতেছে, ভক্তমণ্ডলীকে সঙ্গে রাখিবেন, প্রেমের বন্ধনে বাধিয়া রাখিবেন, যেন সকলে আপনার সঙ্গে উঠিতে পারেন। এখান হইতে কলাই প্রত্যাগমন করিবার ইছা।"

> আশীর্কাদাকাজ্ঞী শ্রীকেশব চন্দ্র সেন।

#### প্রত্যুত্তর।

### আমার হৃদয়ের ব্রহ্মানন।

৩০ আবাটের প্রাত:কালে এক পত্র আমার হত্তে পজিল, তাহার শিরনামাতে চিরপরিচিত অক্ষর দেখিরা তোমার পত্র অঞ্চব করিলাম, এবং তাড়াতাড়ি সেই বিমল পত্র খুলিরা দেখি যে স্ত্যু সতা তোমারই পত্র। তাহা পড়িতে পড়িতে তোমার সৌমাম্ত্রি উজ্জ্ব হইয়া উঠিল, তোমার শরীর দূরে, কি করি, তাহাকেই মনের সহিত প্রেমালিঙ্গন দিলাম এবং আনন্দে প্লাবিত হইলাম।

আমার কথার সায় বেমন তোমার নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছি এমন আর কাহারও কাছে পাই না। হাফেজ্ আফ্শোষ করিয়া বনিয়া গিয়াছেন।

"কাহাকেও এমন পাই না বে আমার কথায় সায় দেয়," তোমাকে সে পাগলা যদি পাইত, তবে তাহার প্রতি কথায় সায় পেয়ে সে মন্ত হয়ে উঠ্ছ মার খুসি হয়ে বল্তে থাকিত——-

"কি মস্তি জানি না যে, আমার সমুথে উপস্থিত হইল।" তোমাকে আমি কবে এক্ষানন্দ নাম দিয়াছি এখনো ভোমার নিকট হইতে তাহার সায় পাইতেছি। তোমার নিকটে কোন কথা বৃথা যায় না। কি ভভক্ষেই

তোমার সহিত আমার বোগ বন্ধন হইরাছিল; নানাপ্রকার বিপর্যার ঘটনাও তাহা ছিল্ল করিতে পারে নাই। ভক্তমঙলীকে বন্ধন করিবার ভার ঈশ্বর তোমাকেই দিয়াছেন — দে ভার তুমি আনদ্দের সহিত বহন করিতেছ, এই কাজেই তুমি উন্মত, এ ছাড়া ভোমার জীবন আার কিছুতেই শ্বাছ পার না। ঈশ্বর তোমার কিছুরই অভাব রাধেন নাই, তুমি ফকিরের বেশে বড় বড় ধনীর কার্য্য করিভেছ। আমি এই হিমালয় হইতে অমৃতালরে যাইরা ভোমাদের সাক্ষাতের জন্য প্রত্যাশা করিব। "তত্ত্ব পিতা অপিতা ভবতি, মাতা জমাতা।" সেধানে পিতা অপিতা হন, মাতা জমাতা। সেধানে প্রেম সমান—উচু নীচুর কোন ধিরকিচ্ নাই। ইতি ২ শ্রাবণ ৫০ বাং সং।

তোমার অস্থরাগী শ্রীদেবেক্স নাথ শর্মা। মস্থরী পর্ব্বত।

পত্ৰ ৷

তারাতিউ শিমলা ২৭ দেন্টেম্বর ১৮৮৩ খৃঃ অব

পিতৃচরণকমলে ভক্তির সহিত প্রণাম।

গত বর্ষে প্রণাম করিয়াছি, এ বর্ষেও হিমালয় হইতে প্রণাম করিতেছি, গ্রহণ করিয়া রুতার্ষ করিবেন। গুনিলাম আপনার দরীর অস্কৃত্ব। ইচ্ছা হয় নিকটে থাকিয়া এ সময়ে আপনার চরণ সেবা করি। বহু দিন হইতে এই ইচ্ছা, ইহা কি পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। হুদম্মের ধোগ আত্মার বোগ তো আছেই, তথাপি মন চায় যে শারীরিক সেবা করিয়া পিতৃভক্তি চরিতার্থ করে। যদি প্রেমময়ের, অভিপ্রায় হয় যে, মনের ভাব মনেই থাকিবে তাহাই হউক। ভারতে সুমধুর মনোহর ব্রহ্মলীলা দর্শনে প্রাণ মোহিত ইইতেছে।

যত দিন যাইতেছে তত প্রক্ষ হর্ষ্যের কিরণ ও প্রক্ষ চল্জের জ্যোৎসা অন্ধরের বিহিরে দেখিয়া অবাক হইতেছি। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার । মনে হর্ম পৃথিবীতে এমন ব্যাপার আর কথন হর্ম নাই, আমাদের কি সৌভাগা, এই দকল আনন্দলীলা আময়া পৃথিবীতে দর্শন করিতেছি যাহা দেবতাদের লোভের বস্তু । নিরাকারের এমন থেলা, যিনি ভূমা মহান্ তাঁহার এমন স্থনর প্রক্ষাণ কে বা জানিত, কে বা ভাবিত । এখন তাঁহারই প্রসাদে এ সমুদার হংথী রূপা পাত্র ভারতবাদীদিগের নয়নগোচর হইতে লাগিল । অনাদ্যনম্ভ করতল নাস্ত । হইল কি । ছিল কি । মহালয় আবার জাগিয়া উঠিতেছেন, পঙ্গা ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত করিতেছেন। ভারত ন্তন বস্ত্র পরিয়াছেন, চারিদিকে ন্তন শোভা! কোণাও গঞ্জীর নিনাদে, কোণাও মধুর স্থরে ব্রন্ধ নাম ঘোষিত হইতেছে। এ সময়ে আনন্দধনি না করিয়া থাকা বার্ম না। এ দকল যোগেশরের খেলা, যোগেতেই আনন্দ, ঘোগেতেই মৃক্তি, এখন প্রাণ যোগ ভিন্ন আর কিছুই চার না। আহ্নন, গভীর যোগে দেই প্রাতন প্রাণস্থার প্রেমরদ্বান করি ও প্রেমময় কাম গান করি।

আশীর্মাদ প্রার্থী সেবক শ্রীকেশব চন্দ্র সেন।

প্রভাতর।

হিমালয় পর্বত ১৪ আখিন ব্রাঃ সং ৫৪।

প্রাণাধিক ব্রহ্মানক।

আর আমি অধিক লিখিতে পারি না, আর কিছু দিন পরে কিছুই লিখিতে পারিব না। এ লোক ছইতে আমার প্রয়াণের সময় নিকটবর্ত্তী ছইতেছে। এই ভুত সময়ে প্রেমসহকারে একটি প্রোক উপহার দিতেছি, তুমি তাছা গ্রহণ কর। "কবিং পুরাণমস্থশাদিতারং অণোরণীরাং সমসু-মরেদাঃ। স্ক্রিয় ধাতারমচিত্তারপমাদিতারণং তমসং পরস্তাং॥ প্রয়াণ- কালে মনসাচলেন ভক্তাযুক্তযোগবলেনটের। ক্রবোর্মধ্যে প্রাণ্মাবেশ্য সম্যক্ষতং পরং পুরুষমূলৈতি দিব্যং॥"

> "নিমে বস্থকর। উর্দ্ধে দেব লোক সর্বাত্র ঘোষিত মহিনা তাঁর। আনন্দমন্ত্রের মঙ্গল স্বরূপ সকল ভূবন করে প্রচার।"

তাঁহার প্রসাদে তুমি দিবাচকু লাভ করিয়াছ। তোনার দেখা আর্দ্যা! তোনার কথা আর্দ্যা! তুমি দীর্ঘজীবী হইরা মধুর একা নাম সকলের নিকট প্রচার করিতে থাক। রসনা যাও তাঁর নাম প্রচারো—তাঁর আনন্দ্রনন স্থলর আ্বানন দেখ রে নরন সদা দেখ রে।

তোমার নিতান্ত গুভাকাক্ষী শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ু পুনশ্চ—এই পত্রের প্রাকৃত্তেরে তোমার শারীরিক কুশল সংবাদ লিখিলে আমি অত্যস্ত আপ্যায়িত হইব।

পাঠক! মহাত্মা কেশব চক্র সেনের প্রতি লিখিত মহনির ইহাই শেষ
পত্র। তিনি এই পত্রে নিজের ইহলোক হইতে প্রয়ানের কথা উত্থাপন
করিয়া কেশব বাবুকেই তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই পত্র প্রাপ্তির
অল্প দিন পরেই কেশব বাবু পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে মহর্ষিদেবের
সহিত তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমরা নিজের কথায় না বলিয়া
অক্ষোত্তরণ নগরের বৈদিক পণ্ডিত মহাত্মা মোক্ষমূলর কেশব বাবু সম্বন্ধে
মহর্ষির আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়। কদ্মোপলিশ নামক সংবাদ পত্রে যাহা
লিখিয়াছেন ভাহা প্রকাশ করিতেছি। "যদিও আমি তাঁহার (য়ারকা নাথ
ঠাকুরের) পুত্র দেবেক্র নাথ ঠাকুরকে কখন দেখি নাই কিন্তু আমি তাঁহার
আনক ভাল ভাল চিঠী পাইয়াছি এবং তাঁহার ভূরি ভূরি অক্সত্রিম সাধু
কার্য্যের জ্বনা তাহার প্রতি গভীর অক্সরাগ ও সহাত্মভূতি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি। তিনি কেশব চক্র সেনের পৃষ্ঠপোষক বন্ধু ছিলেন। যদিও তিনি
তাহার যুবক বন্ধুর সকল মত ও সংস্কারের অন্থ্যোদন করিতে পারেন নাই,

ভাই বলিয়া তাঁহার এই প্রবল উদ্যমশীল ছাত্রের প্রতি স্বীয় স্নেছ ভালবাদার বিল্লাত থর্ক করেন নাই। কুচবিহারের রাজার দহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেওয়া স্ত্রে কেশব চক্র দেন যথন সকল বন্ধু দারা পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন তথনও এই বৃদ্ধ তাঁহার প্রতি সমান ভালবাসা দেধাইয়াছিলেন এবং একপ্রের পিতার ন্যায় তিনি তাঁহার মৃত্যুশব্যাম্ম ক্রন্দন করিয়াছিলেন।"
ভাতঃপর মহর্ষিদেবের প্রতি কেশব বাবুর লিখিত শেষ পত্র এখানে

উদ্ত করিয়া **জামি এই প**রিচেছ্দ শেষ করিব।

भव।

কানপুর

১১ই অকৌবৰ ১৮৮৩।

পিতৃচরণ কমলে প্রশাম ও নিবেদন।

শারীরিক অস্কুতা বশতঃ পথে চুই তিন স্থানে গাকিতে হইরাছিল, এজন্ত এখানে আদিতে বিলম্ব হইল। আজ বৃহস্পতিবার, গত সোমবারে রাজি ২টার দময়ে এখানে পঁত্তিয়াতি। মঙ্গলবার প্রাত্তকালে আপনার আশীর্বাদ পত্র পাঠে কুতার্থ হইলাম। শ্রীর সম্বন্ধে আপনাকে আর কি লিখিব। আপনাকে উদ্বিগ্ন করিতে ইচ্ছা হয় না। আমার আর সে শরীর নাই, সে ঘলও নাই। দেহ নিতান্ত ক্লাও ভলা এবং কঠিন বোগে ক্রমে ছবলৈ ও অবস্র হইর। পড়িতেছে। আজি কাল হাকিমের মতে চলিতেছি। এ সকলই তাঁহার ভৌতিক থেলা, তাঁহার দিকে প্রাণকে টানিবার গৃঢ়প্রেম কৌশল। কিছু বৃঝিতে পারি না, কেবল মঙ্গলময়ের স্থলর মূথের দিকে ভাকাইয়া থাকি। যোগানদের উদ্যান অতি মনোহর, সেথানে আপনার ञ्चलत्र शारकक शक्की थारकन । जीवरन अरनक कर्ष्ट ও পরीक्का, हित मिन এইরূপ আপনি তো জানেন। কিন্তু এই রোগ শোকের মধ্যে আপনার সেই সত্য শিব স্থলর। কাল ঘন অফ্রকারের মধ্যে যেন প্রেমানন্দের चारलाक। এ मीरनद थां जि विश्वनार्थद यर्थ हे क्रा । चाद कि वनिव ?. মেহ উপহারের জন্য বার বার গন্যবাদ করি। यদি নিতাত কটকর নাহ্য 😮 ममाয় ममाয় इक्षाक्रत পाইলে বাধিত হইব। अनामा अनाम ताथितन।

আশীকাদ প্রার্থী

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ছুগ্ধই মহর্ষির প্রধান আহার। মহরী পর্বতে আমাদের এক পাল গোক ছিল।—ইহারা অন্ন হইতে ক্রমে বহু হইরাছিল। প্রাচীন ঋষিদিগের গোকই প্রধান সম্পত্তি ছিল। তাঁহারা গোনসম্পত্তি লাভের জন্য বেমন প্রার্থনা করিতেন, সেইরূপ স্বীর পুত্র পৌত্রাদির সঙ্গে সমান কামনা করিয়া তাহাদের দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রথনা করিতেন। সে প্রার্থনা এই— "কুর্বাণাচীরমাল্লন:। বাসাংসি মম পাবশ্চ। অন্ন পানে চ সর্ব্বাণা ততাে মে প্রিয়মাবহ।" "মা নজােকে তনয়েশমান আছাে মা নাে গোমু মা নাে অংবর্ রীরিষ:। বীরানা নাে ক্রজ ভামিতাে বধীহবিদ্ধতঃ সদ্মিতা হ্বামহে।"

শান্ত-প্রকৃতি গোরুরা বনে আহার করিয়া গৃহে তোমাকে ছগ্ধ প্রদান ্করে। সেই ছগ্নপানে তোমার শরীর সর্ববিধ ভোগজ শক্তিও তোমার भन माबिक ভाব প্রাপ্ত হয়। किন্ত তুমি এক্ষণে দেই গোরুকে হনন করিয়া তন্মাংস ভক্ষণে যেমন আপনার প্রকৃতিকে উত্তপ্ত, থিটু 🕫 🗦 ও নিষ্ঠুর করিয়া তুলিতেছ, তাঁহারা তেমন করিতেন না। তাঁহার: আস্তরিক স্নেছ মমতার দহিত তাহাদিগের দেবা করিতেন ও তৎপ্রদত্ত হগধ পানে আপন শরীর মনকে জড়িষ্ঠ ও সাত্ত্বিক ভাবাপল্ল করিয়া নিজের স্বভাব, গৃহ, অরণ্যকে चन्नत ও মধুমর করিতেন। মহর্ষি দেবেক্স নাথের গোরুগুলি পর্বতের উচ্চ নীচ ছুরারোহ স্থান সকলে চ্রিয়া বেড়াইত। অনেক সময়ে পালকের সঙ্গে আমি তাহাদের সেবা করিতাম। মনে করিতাম, ইহা আশ্রম-শিষ্যের কর্ত্তব্য। বংদগুলিকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করিতাম। তাহারা আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত, আমি তাহাদিগকে নৃতন শ্যামল তৃণ ছিঁড়িয়া থাওয়াই-🥇 তাম। প্রাতের উপাসনার পর মহর্ষি ধারোষ্ণ হুগ্ধ পান করিতেন। মহর্ষি-দেৰের মুথে শুনিয়াছি যে, মরী পর্বতে বাসকালে তাঁহার একটা গাভী ছিল, সে প্রত্যহ দশ শের করিয়া হগ্ধ দিত। মহর্ষি নিয়মিত আহারের উপরে এই সমস্ত হগ্ধ পান করিতেন।

মহনী পর্কতে শীতের প্রাহ্রভাব অধিক হইলে যথন সকল লোক নীচে চলিয়া থাইত, উচ্চ শৃঙ্গ সকল হইতে অদৃষ্ঠ পূর্ব্ধ নৃতন নৃতন পক্ষীরা এবং নৃতন নৃতন পশুরা পালে পালে নিম্নতর শৃঙ্গ দিয়া উপত্যকার অরণ্য চলিয়া থাইত, তথন মহর্ষি মহন্নীর পাদমূলে দেরাদূন নামক উপত্যকায় আসিয়া বাস করিতেন। গুচ্ছপাণি নামক নির্কারিগার সন্নিকটে হুইট প্রকাণ্ড প্রাচীনচম্পক বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া তথাকার লোকেরা বনিয়া থাকে বে, জোণাচার্য্য এই স্থানে তপস্যা করিতেন। এই উপত্যকার চতুর্দিক পর্কত মালায় পরিবেষ্টিত। অনেকগুলি ক্ষুদ্র কৃত্র নদী তাহার বক্ষদেশ বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইত. কিন্তু এইক্ষণে তাহা শুক্ষ হইয়া রেথা মাত্রে পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার দ্বায়া এই স্থানের প্রাচীনতা ও মনোকারীতা অরণ হইয়া কদ্য পরিতৃপ্ত হয়। তথন কুক্পাশুবেরা এই স্থানে বাণ শিক্ষা করিতেন। দেখিলে মনে হয়, বাণ শিক্ষারই উপযুক্ত এই স্থান। ক্ষেক বর্গকোশ গোলাকার ভূমি আর্যাণিশুর ব্যায়াম ভূমি ছিল, ইহা অরণ করিলে এই মুর্কল ধমনিতেও রক্তপ্রবাহ সতেজ হয়।

মহ যে বলিয়াছেন, "ন চিরং পর্কতে বদেং।" এ কথার তাৎপর্য্য এখন বুঝিতে পারিলাম। বছ দিন পর্কত বাস ও পর্কত ত্রমণে মহর্ষির শরীর পীড়াক্রাস্ত হইতে লাগিল। প্রথমে তাঁহার অতিশর কেটবদ্ধ হইল, পরিপাক শক্তির হাস হইল—ইহা অতিশয় পর্কত বাসের ফল। ইহার সঙ্গে জরা আসিয়া তাঁহার শরীরকে অল্লে অল্লে আক্রমণ করিল। এ বিবরে মহর্ষির নিজ মুখের কথা তাঁহার লিখিত প্রাংশ হইতে এখানে প্রকাশ করিতেছি।

"এই ক্ষণে আমার জরার অবস্থা, অতএব শরীরের স্বস্থতার আর প্রত্যাশা নাই। কালের ধর্ম অনতিক্রমনীয়, এজনা উদিগ্র হইবে না। উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম সম্পাদন কর। তোমাদের শ্রীনোভাগোর আর অনা উপায় নাই।"

"কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে থাকিতে তুমি আমাকে অনুরোধ করি-রাছ। কিন্তু এই ক্ষণে আমার কোন স্থানেই শরীর ভাল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই পুণ্যভূমি হিমালয়েই আমার শেষ দিন অবসান হইবে—এথানেই ু আমার প্রাণদাতার হত্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া সিদ্ধিলাভ কবির।" "এখনো তো তুমি আমার সংবাদ পাইতেছ, বদি কলিকাতার থাকিতে হইত, তাহা হইলে বাধে হয় এত দিনে আমার আর কোন সংবাদ পাইতে না। বাঙ্গলার দাবানল ও জর বহ বাতাস এখানে নাই; তাই এই ভরাতীর্ণ শরীর লইয়াও এই হিমালয়ের মধ্যে এত দিন টেকিয়া আছি। এই ভালা খাঁচা জার পাথিকে ধরিয়া রাথিতে পারে না। আমার কুধা তৃষ্ণার আর অমুভব হয় না। স্থল দ্বব্য আর জীর্ণ হয় না। হয় প্রভৃতি জলীয় বস্তু ভক্ষণ করিয়া আছি। \* \* \* শরীরের মন্ত্রে মড়িচা ধরে আর তাহা ভাল চলে না। সে যন্ত্র সকল যন্ত্রণা হুয়েছে। তবু বধন "বিন্দু বিন্দু বরিষে অমৃত, বাতনা অপহত"। সেই অমৃত পুরুষের সহবাসেই আয়ার আরাম। নতুবা এ সময়ে আমাকে আর কেইই আরাম দিতে পারে না। তিনি ধাতী হইয়া নিয়তই আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। এ সৌভাগ্য অতি হয়ত।"

মুহুরী অবস্থান কালে হঠাৎ এক দিন মহর্ষির পদে 💎 টক দেখা দিল। তাহা পাকিল। ইংরাজ ডাক্তার আদিয়া তাহাতে তালাত করিলেন এবং তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। কিন্ত সে ছা আ ারে না। ক্রমশঃ इटें**डो हटेंग। इटे शा की**ल हटेंग। अवरमार्य जा व नारहर इतारतांगा কার্বঙ্কেল বলিয়া মহর্ষির জীবনে নিরাশ হইলেন। তিন মাস অতিবাহিত হইল—আমরা দেরাদুনে নামিয়া আদিলাম। এথানে এক জন স্থবিজ জার্মান দেশীয় ডাক্তার ছিলেন। তিনি মহার্মর পীড়া পরীক্ষা করিয়া তি विষয়ে তিন দিন বিবেচনার পর ঔষধ দিলেন এবং সমস্ত পা ফুনেল ছারা জড়াইয়া রাথিতে ব্যবস্থা দিলেন। ইহার চিকিৎসাতে ছই মাসে মা সারিল, পদের ক্ষীতি কমিল। কিন্তু এখানে অনাতর ব্যাধি হইল-কাশী ও জর। এ জর অন্তত্য প্রবল, কাশী ছবিস্হ, মন্তিম্বের প্রদাহ তীব্র। শরীর ওক, মুখলী মলিন, শীর্ণ। ডাক্তার সাহেব তাঁহাকে রাত্রে স্থান করাইয়া ঔষধ থাওয়াইতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ স্থত্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু নিত্য কাষ্টর-অইল দেবনে তাঁহার শরীর নিয়মিত হইতে লাগিল ৷ শীতাবসানে ছকল শরীরে পুনরায় পর্কাতারোহণ করিলেন। এখন আর ভাত, লুচি, কিয়া কৃটি মহর্ষি থাইতে পারেন না। কেবল ছগ্ধ ও শাক মূলাদির স্থ তাঁহার পণ্য হইল। কিন্তু এ স্পও ভাঁহার পরিপাক হয় না। কেবল হুই বেলা

ছুই বাটি ছুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। আমার ভয় ছুইল। যদি এই আত্মীয় স্বজনবিহীন পার্বতা প্রদেশে তাঁহার দেহান্ত হয়, তবে আমি একাকী কি প্রকারে তাঁহার বোগা সমাধি করিতে পারিব পূদেশে বাইবার জনা তাঁহাকে অন্থরোধ করিলাম, প্রত্যাহ কত সাধ্যসধেনা করিতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি শুনিলেন না—বলিলেন, "আমি কোখায় নিম্ন ভূমিতে ঘাইব? আমি এই হিমালয় হুইতেই সেই দেবলিয়ে প্রস্থান করিব।" এক দিন দেখি যে, কলিকাতা হুইতে ৬০০০, ছয় হাজার টাকার কোম্পানীর কাগ্য আনাইয়া আমার হন্তে দিলেন। বলিলেন বে, "এই টাকা এথানকার বাাছে ভূমি মজ্ত করিয়া রাখ, যদি এখানে আমার শরীবের অবসান হয় ও সে মৃত শরীর লইয়া ভূমি বিপদে পতিত হও তথন এই অর্থের ঘারা সাহাব্য পাইবে।" কয়ের দিন পরে আমি সেই টাকার কাগ্য বারা সাহাব্য পাইবে।" কয়েক দিন পরে আমি সেই টাকার কাগ্য বারা করেক দিন পরে জিপ্তামা করিলাম, এখন কি ব্যাকে টাকা জমা দিব পূ বলিলন," আর কয়েক দিন পরে দিও"।

এক দিন দেখি যে, এক ডান্ডিতে চড়িরা একটি বালালী ভদ্রলোক
আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত দীতা নাথ ঘোষ।
আদিরা মহর্ষির পদতলে কাঁদিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, "আমি যে,
তাড়িত বিদ্যাদ্বারা চিকিৎসা প্রণালী আবিদ্বার করিয়াছি এবং তাহার
প্রচার ও যন্ত্রাদি নির্দ্যাণার্থ যে বায় হইয়াছে তাহাতে সমধিক ঋণে জড়িত
হইয়াছি। একণে আমার বিষয় সম্পত্তি বিক্রীত হইতে চলিয়ু। যদি
আপনি আমাকে এই ঋণ জাল হইতে উদ্ধার না করেন তবে আমার সম্থানরা আমাকে এই ঋণ জাল হইতে উদ্ধার না করেন তবে আমার সম্থানরা আমাতাবে মারা পড়িবে।" তাহাকে স্থানাহার করিতে অমুমতি
করিয়া মহর্ষি আমাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, "শাস্ত্রী! দীতা নাথ বড়
কট্টে পড়িয়াছেন। তোমার নিকটে যে কোম্পানীর কাগচণ্ডলি আছে
তাহা উহাকে দিলে ভাল হয়। তুমিই হতে করিয়া দিও ইহাতে তোমার
পুণ্য হইবে।" বৈকালে সীতা নাথকে নিকটে ডাকিলেন এবং কাগচের
প্রতি এক এক করিয়া দানের অমুমতি লিখিয়া আমার হাতে দিতে লাগিন
প্রতি এক এক করিয়া দানের অমুমতি লিখিয়া আমার হাতে দিতে লাগিন
বলন আমি ডাহা সীতা নাথ বাবর হতে দিতে লাগিলাম। দান শেষ
হইলে মহর্ষি বলিলেন যে, "তুমি ইহা কাহাকেও বলিও না।" সীতা নাথ

ভাহা স্বীকার করিয়া আনন্দ ও ক্রতজ্ঞপতরে পর দিন কলিকাতার চলিয়া গেলেন। সীতা নাথ পাইলেন আটি হাজার টাকা, বেহেতৃক এই ছয় হাজার টাকার কাগচের হুই হাজার টাকা স্থদ পাওনা ছিল।

মাদ্রাজের স্প্রিসিন্ধ সমাজ সংস্কারক ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক প্রীযুক্ত বৃচিয়া পাণ্টালু মহর্ষিকে দেখিবার জন্য হৃদরের অমুরাগে মান্রাজ পরিত্যাগ করিয়া মস্রীর উদ্দেশে আগমন করিতেছেন সংবাদ পাওয়া গেল। এক দিন আহারাত্তে মহর্ষির নিকটে বৃদিয়া আছি, ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বুষ্টি হইতেছে, ভৃত্য আসিরা এক থানি কার্ড দিল, তাহাতে ইংরাজী অক্ষরে লেখা আছে, "বৃচিয়া পাণ্ট্ পু"। বিশ্রুত নাম ও ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক বৃচিয়া পাণ্টুলু অবশ্য ইংরাজী বেশ ও বাবহার সম্পন্ন হইবেন মনে করিয়া মহর্ষির আদেশে প্রথমে তাঁহার গুশ্রষা করিয়া পরে মহর্ষির নিকটে আনয়ন করিতে চলিলাম। বিহিঃ প্রাঙ্গনের প্রাস্তদেশে গিরা দেখি বে, তথাকার বারাণ্ডার বিদিয়া কয়েক জন বরষাসিক্ত ডাণ্ডিওয়ালা শীতে কম্পিত হইতেছে। আমি তাহাদিকে জিজ্ঞাদা করিলাম, ব্চিয়া পাণ্ট লু কোথার? তাহাদের মধ্য হইতে এক জন উঠিয়া বলিলেন, "আমিই বুচিয়া পাণ্টুলু।" তিনি হিন্দিভাবানভিজ্ঞ এবং ইতি পূর্বে কথন ছরারোহ পর্বতে আরোহণ করেন নাই। ডাণ্ডিতে চড়িয়া পর্বতারোহণকালে পতন ভরে তিনি তাহা হইতে 🗷 বতরণ করেন এবং সেই কুলিদিগকে অগ্রে করিয়া তাহাদের পশ্চাতে হাটিয়া ভিজিতে ভিজিতে এথানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ ক্রিলাম এবং মানাহারের অমুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি মহর্ষিকে না দেখিয়া স্নানাহার করিতে চাহেন না। আমি তাঁহাকে মহর্ষির এইরূপ নির্দেশ বুঝাইয়া দেওয়ায় তিনি প্রথমে সানাহার করিয়া আমার সঙ্গে মহর্ষির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি তাঁহাকে দেখিয়াই গাত্রোখান পূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন দিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্ত মহর্ষি বতই অনুগুর হন, বুচিয়া পাণীুলু ততই পশ্চাদপদ হইয়া সরিয়া যান। মহর্ষি যত भ•हामभम इन **जिनि उ**ज अधनत श्हेगा जाँशत मित्क यान। महर्षि निक्रभाव হইরা এক স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন, অমনি বুচিয়া পাণ্টু লু তাঁহার পদতলে সাষ্টাক প্রণত হইয়া পাঁচ মিনিটকাল পড়িয়া রহিলেন। তদনন্তর গাত্রোখান "পূর্ব্বক মহর্ষির মুখের দিকে তাকাইরা করবোড়ে অবতি মধুর হুরে সংস্কৃত

মত্ত্রে স্তুতি গাদ করিতে লাগিলেন। অবশেষে উভদ্বে উপবেশন করিয়া ধর্মালাপ করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি আবার দেরাদূনে অবতরণ করিলেন। এখানে ডাক্তার ম্যাক্লারণ সাহেবকে ধরিলাম যে, ভিনি মহর্ষিকে দেশে ঘাইবার অন্থরোধ করেন। मारहत छोहां कतिरामन এবং মहर्षि এই অনুরোধে किছু দিনের জন্য পর্বতা-বাস পরিত্যাগ করিয়া রেলযোগে কাশীধামে আগমন করিলেন : ৭ দিন এখানে বজরাতে অবস্থিতি করিয়া ঐ বজরাতেই গাজিপুর আসিলেন। গাজিপুর সহরের প্রান্তে নিশ্মল গঙ্গাবক্ষে কয়েক দিন অবস্থান করিলেন। এথানে অনেকগুলি নিষ্ঠাবান্ বান্ধ আছেন, তাঁহারা প্রতি দিন শ্রদা ভক্তি সহকারে মহর্ষিদেবের নিকটে আসিয়া ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিতেন। এই স্বযোগে তাঁহারা উৎসাহিত হইয়া এক দিন উৎসব করিলেন ও তাঁহানের নির্বাচিত ভূমিতে মহর্ষির দারা আক্ষসমাজ-গৃহের ইষ্টক প্রোণিত করিয়া লইলেন। এখানে গ্রণ্মেশ্টের অহিফেন বিভাগের উচ্চ পদবীর এক জন ইংরাজ থাকেন। তিনি নিষ্ঠাবান ও ধান্মিক। মহর্ষিদেবের নাম ও তাঁহার আগমন শ্রুত হইয়া তিনি স্বয়ং আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ধর্মালাপে আপ্যায়িত হইমা পর দিন নিজ উদ্যানের অতি বৃহৎ স্থান্ধী গোলাপস্তবক প্রেরণ করিয়া মহর্ষির সংবর্দ্ধনা করেন। মহর্ষি এখানে যত দিন ছিলেন, সাহেব তত দিন প্রতাহ তাঁহার তত্ব লইতেন।

প্রায় এক মাস হইল আমরা দেরাদ্ন পরিত্যাগ করিয়া সমতল ভূমিতে আসিয়াছি। এখানে আসিয়া মহর্ষির অয়ে কচি হইয়াছে ও তিনি কিছু কিছু ভাত থাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমারও সাহস ও উৎসাহ হইয়াছে। আমি তাঁহাকে এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বঙ্গদেশে যাইবার জন্য অঞ্রোধ করিতে লাগিলাম। কিছু তিনি গৃহে ফিরিয়া যাইতে কিছুতেই প্রস্তুত নহেন। এক দিন প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার পর আমাদের বজরা বল্লার হইতে উত্তরাভিম্পে চলিল। কিছু দ্রে সর্যুনদী আসিয়া গলার সহিত মিশ্রত হইয়াছে। মহর্ষি বলিলেন, এই সর্যুদিয়া অবোধ্যাতে যাইব এবং সেখান হইতে স্থলপথে গমন করিয়া প্ররায় মস্রী পর্কতে আরোহণ করিব, আমি তাঁহার এই প্রস্তাবের বিক্লকে কথা কহিলাম। তিনি বলিলেন, এই প্রতী সমুদায় তুমি আমার সহিত তর্ক করিতে করিতে চল, আমি সর্যুর মুথে যাইয়া আমার

রোয়' দিব। আমি তাহাই করিলাম। কলিকাতায় গেলে তাঁছার শরীর ভাগ থাকিবে, ইহার যুক্তি দেথাইতে দেথাইতে সর্যুর মুখে আদ্রিয়া উপস্থিত হইলাম। এথানে বজরা লাগিল এবং আমাদের আহারাদি সম্পন্ন হইল। আহারান্তে মহর্ষি স্বীর আসনে উপবেশন করিয়া আমাকে ডাকিলেন এবং সর্যু দিয়া অযোধাার দিকে নৌকা লইয়া ঘাইবার হকুম মাঝিকে দিতে অনুমতি করিলেন। আমি আর বাক্-নিম্পত্তি না করিয়া অবনত মন্তকে, স্লানমুখে আদিয়া মাঝিকে বলিলাম, সর্যু দিয়া অযোধাার দিকে নৌকা লইয়া চল।

সুরুত্ব অন্যতর নাম ঘর্ষরা। এই ঘর্ষরার বিশাল হলস্রোত ঘর্ষর শদে প্রবলবেগে আসিয়া গলার বক্ষে পতিত হইতেছে া ্রথানে দাঁড় বাহিয়া নৌকা পরিচালন করা অসাধ্য। দাঁডীরা তারে নামিয়া গুণ টানিতে লাগিল। কিন্ত ভীষণ জলস্মোতের বিপরীত দিকে নৌকা যাইতে পারে না। আর্দ্ধ ক্রোশ পথও যাওয়া হয় নাই, ামন সময়ে সূর্য অন্তমিত হইল। महर्षित चारमम इहेम, मधा नहीरि त्रीका त्राक्षत कता छाहाहे इहेग। আমরা এই সর্যুর বিশাল বক্ষে রাতি যাপন করিলাম। সমস্ত রাতি নদীর কর কর, থর থর শক ভানিতে ভানিতে আর্দ্ধ জাগরণে কাটাইলাম। মনে করিলাম, মৃত্যুর বক্ষে শ্যা পাতিয়াছি, কথন আছি, কথন নাই। পর দিনও চলিলাম। তৃতীয় দিবস যাইতে যাইতে অপরাত্ন ৪ ঘণ্টার সময়ে দেখি যে, এক খানি গ্রামের নিকটবর্তী নদীর তীরে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, সে পর্ব বিপদ সম্বুল হইয়াছে। আমার ছোট বজরা ও পাকের নৌকা তাহা ষ্মতিক্রম করিয়া অনতি দূরে এক স্থন্র চড়াতে লাগিল। দেখি <sup>(য</sup>, মহর্ষির বজ্রা আদে না। ডাক্সা দিয়া দেখিতে গেলাম। দেখি যে, সেই ভাঙ্গনের মুধে মহর্ষির বজ্রা বিপন্ন। সে বজ্রা কেহ টানিয়া আনিতে পারিতেছে না: গুণ ছিঁড়িয়া যাইতেছে ও বজ্রা জলফোতে ও তাহার আবর্ত্তে পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। তথন আমাদের সকল নৌকার গুণ ও মাজি ও মালা লইয়া গিয়া কোন প্রকারে মহর্ষির বজ্রাকে টানিয়া আনা হুইল। সে রাত্রি সেই চড়াতেই কাটান গেল। পর দিন প্রাতে মহর্ষি উপা-সনাত্তে চশ্ধপান করিয়া বলিলেন, পূর্ব্ব দিকে নৌকা ছাড়িয়া দাও। আমরা ুনৌকা ছাড়িয়া দিয়া হুই ঘণ্টাতে বাকীপুর আসিয়া প্ছছিলাম। এখানে

ভাসিয়া মহর্ষি আমাকে বলিলেন যে, লক্ষ্ণে যাইয়া আমার জন্য একটি বাড়ী ভাড়া কর। আমি সেথানে এক মাদ থাকিয়া প্নরায় মস্রী পর্বতে যাইব। পর দিন প্রাতে মহর্ষির নামের এক ঝুড়ি চিঠা ডাকঘর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার এক থানি চিঠাতে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার জমীদারীর স্থদক তত্বাবধারক তাঁহার প্রিয় জামাতা প্রীয়ুক্ত সারদাপ্রসাদ গলোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার একটু ভাবাস্তর হুইল। তিনি বলিলেন, "সারদা আমার অগ্রেই চলিয়া গেলেন কেন জান ? তিনি আমার জন্য পরলোকে বাড়া ঠিক করিতে গিয়াছেন।" অতঃপর বলিলেন, "এখন পর্বতে যাওয়া হইবে না। বাড়ীর সকলে শোকাছ্র হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে সাস্তনা দিবার জন্য একবার বাড়ী যাইব।" আমরা রেলযোগে প্রথমে শান্তিনিকেতনে আদিলাম এবং তথা হইতে কলিকাতায় চলিয়া গেলাম। মহর্ষি বাড়ীতে তিন দিন থাকিলেন। অনস্তর বজ্রাযোগে গঙ্গাবক্ষে বেড়াইতে বাহির হইলেন। মহর্ষি এই যে বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন তাহার পর আর কথন তথায় প্রবেশ করিলেন না।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চুঁচুড়াতে গঙ্গাবক্ষে ওলোন্দাজ নির্মিত একটি দিতল অতি স্থন্দর বাড়ী। এখন ইহাকে মাধব দত্তের বাড়ী বলে। সে বাড়ী প'ড়ো, কেহ দেখানে বাদ করে না। অনেকে বলেন, এ বাড়ীতে একটি ব্রহ্মদৈতা আছেন। ১৮০৫ শকের পৌষ মাদে এই বাড়ী ভাড়া লইয়া মহর্শিতাহাতে বাদ করিতে লাগিলেন। এথানে একটি পারিবারিক হর্ঘটনাে ্রহর্ষির আলিম্বন দিতে হইয়াছিল। মহর্ষির তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেজ নাথ ঠাকুর। সংবাদ আদিল যে, তাঁহার কঠিন পীড়া হইয়াছে। প্রত্যহ সংবাদ স্থাদিতে লাগিল বে, তিনি কেমন আছেন, কেমন নাই। প্রতাহ এ সংবাদ আমি মহর্ষিকে জানাইয়া থাকি। এক দিন রাত্রে পত্র পাইলাম, তাহাতে লেথা আছে যে, ट्रायक वावुत मृङ्ग इहेगाछ। এ मःवाम छाङादक आमात मिछ इहेरव। পর দিন প্রাতে উপাসনান্তে ছগ্ধ পান ক্রিয়া মহর্ষি বারাণ্ডায় বেড়াইতে-ছেন। সম্মথে উপস্থিত হইলাম। বলিলেন, "আজিকার থবর কি? বলিলাম, "আজিকার থবর ভাল নহে, দেজো বাবুর মৃত্যু হইয়াছে।" "মৃত্যু হইয়াছে ?" বলিয়া একটু দাঁড়াইলেন এবং পুনরায় বেড়াইতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, "তাঁহার সন্তানদিগের ও আমার মধ্যে তিনি একটা বাঁধ ছিলেন, এখন সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, জল আবার আমাতেই আসিয়া ঠেকিল, আমাকেই এখন তাঁহার সম্ভানদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মহ নাথ চট্টোপাধ্যায়কে পত্র লিথিয়া জ্ঞান যে, মত শরীর কি ভাবে चामात्न महेशा यावमा हहेमाहि। इछनाति ममानजात्व ताथिमा जानात মস্তক বল্পে আচ্ছাদন করত অলুমিশ্রিত ফল্প ও পুষ্পে স্থদজ্জিত कतिया, नहेया याख्या श्हेयाद्य कि ना १ आत्र विमात्रवृत्क ध्यान আদিতে লেথ, কি প্রকারে হেমেক্রের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করা "। তবীর্ম

১৮০৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসে মহর্ষি বোম্বাই বাত্রা করেন। পথে আগ্রা,

জ্মপুর, বিপুরা, পাহলনপুর ও আমদাবাদে অবস্থিতি করিয়া বোদাইয়ের উপ-নগর বন্দোরা নামক স্থানে সমুক্ত তীরে তিনি বাদ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি যথন আমদাবাদে প্রছিলেন, তখন তথাকার স্থপ্রদিদ্ধ শ্রীযুক্ত ভোলা নাথ দারাভাই প্রমুধ অনেক মাননীয় লোক রেলের টেষণে আদিয়া মহর্ধিকে গ্রহণ করিলেন এবং তথাকার ছোট শেঠের রমনীয় উদ্যান বাড়ীতে মহর্ষির বাসস্থান নির্বাচন করিয়া দিলেন। ভোলা নাথ সারাভাই ইংরাজী শিক্ষিত গবর্ণমেশ্টের উচ্চপদ বিশিষ্ট আক্ষা, শেঠেরা বস্ত্র-কলের অধিকারী মহাধনী নিষ্ঠাবান হিন্দু। ইহারা একত্তে প্রত্যহ বৈকালে মহর্ষির নিকটে আদিয়া অতি শ্রদার সহিত ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিতেন। এখানকার জৈন মন্ত্রি সকল, নারায়ণ স্বামীর ধর্মাশ্রম মহর্ষি অতিশয় প্রীতি ও আগ্রহের সহিত দেখিলেন। ভোলা নাথ সারাভাই ও তথাকার বছভাষাবিৎ বিলাত ফেরতা জাতিত্রপ্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে দক্ষিণে ও বামে বসাইয়া মহর্ষি এক দিন তথাকার প্রার্থনা সমাজে উপাসনা করিয়া উপদেশ দিলেন। দেখি-লাম, দেখানকার ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের গৃহ অমুষ্ঠানের জন্য মহর্ষিক্ষত অমুষ্ঠান পদ্ধতি গুজরাঠী ভাষাতে অমুবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা দেই গ্রন্থ মহর্বিকে উপহার দিলেন। ভোলা নাথ সারাভাইএর বাড়িতে গিয়া যথন তিনি তাঁহার বৈঠকথানায় বসিলেন, তথন ভোলা নাথ সারাভাই মহাশয়ের खी ও तत्रस्न शूल कन्यांशन जानिया महर्सिक लागम कतित्वन। महर्सि कैंशिएनत मखरक इन्डम्मनं कतियां जानीन्तीन कतिरासन। काँशाता मकरन মহর্ষিকে ঘিরিয়া বৃদিয়া কত হাস্য ও আহলাদ পূর্বক গল্প করিতে লাগিলেন। **मिश्रा ताथ इटेन, এ एयन महर्सित** कनिकालात वाफ़ी ७ देशाँता नकान মহর্ষির পুত্র কক্সা। দেখিলাম, এই দকল মহিলা অন্তঃপুর রক্ষিতা অথচ স্বাধীনা কিন্তু অচঞ্চলা: অর্দাবওঠনবতী, পবিত্রাও লজ্জানীলা। আমদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া বন্দোরা নগরে মহর্ষিদেব যে বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন তাহা অনস্ত সমুদ্রের বেলা ভূমির উপরে। সমুদ্রে যথন জোয়ার আাদিত তথন ইহার উদ্যান ও গ্রহের সোণানতল জলে পূর্ণ হইয়া যাইত। মহর্ষি প্রাতে উপাদনাত্তে সমুদ্র-তীরে বেড়াইয়া আদিতেন। অতঃপর সমুদ্রদিগভী গৃহ-সোপানে সমুদ্রকে সমূথে করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া চিন্তা করিতেন। সন্মুথে অনন্ত অপার জলবি কথন বা উত্তাল তরঙ্গে গর্গন 🦰 💊 মেদিনী সমাছের করিয়া নৃত্য করিতেছে, কথন বা দিদিগান্ত সমার্ত্ত করিয়া প্রশান্ত গন্তীর ভাবে নিজিত রহিয়াছে। মহর্ষি পলকহীন নেত্রে সেই দিকে তাকাইয়া রহিরাছেন। মহর্ষি কথন বা অসাড়, নিজর; কথন বা ভাবে মোহিত হইয়া গাহিতেছেন—"চমৎকার অপার জগত রচনা তোমার, শোভার আগার বিশ্বসংসার।" কথন বা গাহিতেছৈন—"অক্ল ভবসাগরে তার হে তার হে চরণ-ভরি দেহি অনাথ নাথ হে।" কথন বা—"শান্তি- সমৃত্র তুমি গভীর অতি অগাধ আনন্দ-রাশি।"

এখানকার পৌত্তলিক, ত্রাহ্ম, আর্থ্য ও থিওসদি প্রভৃতি সকল সম্প্রদারের লোক মহর্ষিকে সমান আদর ও শ্রদ্ধার স্থিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।
এক দিন বোদ্বাই হইতে ২১ জন আর্য্যসমাজের সভ্য আসিয়া মহর্ষিকে
লইয়া গিয়া তাঁহাদের সমাজে উৎসব করিলেন। আর এক দিন
তথাকার বিষজ্জনেরা সমবেত হইয়া মহর্ষির সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং
তাঁহাদের স্বদেশীয় উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সংকীর্ত্তন করিয়া মহর্ষির প্রীতিবর্ধন
করিলেন। তদনন্তর তাঁহাদের মধ্যস্থলে মহর্ষিকে উপবেশন করাইয়া
সকলে প্রীতিভোজন করিলেন। ইহাতে মহর্ষির প্রতি তাঁহাদের সমধিক
শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছিল। বছের প্রার্থনা সমাজের উপাচার্য্য ও কলেজের
অধ্যক্ষ প্রীযুক্ত বামন আবাজী মোদক ও ঋগ্রেদ সংহিতার ও থিয়পফিষ্ট
সম্প্রদারের সম্পাদক প্রীযুক্ত তুকা রাম তাত্যা মহর্ষির অন্ত্রণত ও প্রিয়পাত্র
ছিলেন।

মহর্ষি মনে করিয়াছিলেন যে, এই বন্দোরার সমুদ্রতীরেই তাঁহার শেষ জীবন যাপন করিবেন। কিন্তু বিধাতার তাহা অভিপ্রেত নহে। এখানে ছয় মাস প্রবাসের পর তাঁহার শিরোঘূর্ণনের পীড়া হইল। এখানকার ডাক্তারেরা তাঁহাকে সমুদ্রতীর ছাড়িয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া যাইতে অমুরোধ করিলেন।

১৮০৮ শকের আষাঢ় মাসে এক দিন সন্ধার সময়ে মহর্ধি বম্বের প্রধান ষ্টেষণে রেলের গাড়ির মধ্যে বঙ্গদেশে আসিবার জন্ম বসিরাছেন। এখানকার সকল ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে বিদায় দিতে দলে দলে আসিয়া উপস্তিত। পরিচিত এবং অপরিচিত সকলেই মহর্ধিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আলিঙ্গন গ্রহণ করিলেন। ইহাঁদের মধ্যে মহর্ষির অপরিচিত পরম ভাগবৎ এক জন বৃদ্ধ বৈশুব ছিলেন। তিনি ভক্তির সহিত মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আশীর্মাদ চাদ্ধা করিলেন। মহর্ষির হৃদমন্থ নির্মিষ্য ধর্ম ও নির্মিশেষ প্রীতি কি সাকারবাদী, কি নিরাকারবাদী, কি অবতারবাদী, কি জানপহী, কি ভাবপহী সকলকে অধিকার করিয়াছিল, ভাই দেখিতে পাই সকলেই নির্মিশেষে ভাঁহার প্রতি আরুষ্ট।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আবার চুঁচুড়ার গঙ্গাতীরে সেই বাড়ীতে মহর্ষি বাস করিতে লাগিলেন। এখানে তাঁহার শিরোঘূর্ণন সারিল, কিন্তু তাঁহার শরীরের মুর্বলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তুর্বলতার জন্য তিনি পৌষ মাসে এক দিন স্নানাগারে যাইতে যাইতে পড়িয়া গেলেন। চাকরেরা সঙ্গে ছিল। তা**ারা সকলে তাঁ**হাকে ধরিয়া বিষম আঘাত প্রাপ্তি হইতে রক্ষা করিল। 💮 হার শিষ্য ও অমুরক্ত জনেরা এই সংবাদে উদ্বিম হইলেন। এই সময়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্মগণের হৃদয়ে মহর্ষির প্রতি তাঁহাদের ভক্তিক্বতজ্ঞতা প্রকাশের কর্ত্তব্যতা জাগ্রৎ হইল। এক দিন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিব নাথ শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ধি-**८** एनवरक ८ एनिएक व्याप्तिरानन अवः विनातन (य, आका प्रभारकत व्यापन नृजन ও যুবক ব্রাহ্ম ও মহিলারা তাঁহাকে দেখেন নাই, তাঁহারা সকলে মহর্ষিকে দেখিয়া নয়ন মন তৃপ্ত করেন, আর মহর্ষি উপদেশ ও অর্থদ্বারা এ বাবং সাধারণ সমাজের যে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তজ্জনা সকল এফি সমবেত হইয়া এক অভিনন্দন প্রদান দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের ক্তঞ্জতা প্রকাশ करतन ७ महर्षित निकंछ इटेरा एमर छे अपन ७ अमीर्साम आश्र इन, टेहारे ইচ্ছা। কিন্তু এই কার্য্যে যে বহু সংখ্যক লোকের সমাগম হুইবে এবং অভি-नन्मन গ্রহণ ও উপদেশ প্রদানে মহর্ষির মনে যে উত্তেজনা হইবে তাহা তাঁহার এই শরীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকৃষ। তথাপি পণ্ডিত শিব নার্থ শাস্ত্রী ও সাধারণ সমাজের সভাপতি পরলোকগত মহাত্মা শিব চক্র দেবের নিতান্ত অন্নরোধে মহর্ষি তাহাতে সন্মত হইলেন। মাঘোৎসবের শেষ দিনে ১৭ মাঘ তারিখে চুঁচুড়াস্থ মহর্ষির আশ্রমে সকলে সমবেত হইয়া অভিনলন দিবেন, স্থির হইল। এখন আর মুখে মুখে দীর্ঘ উপদেশ দিবার মহর্ষির শক্তি नारे, चल्वे जिनि य छेशरमम मिरवन जांश शीरत शीरत जांगारक বলিতে লাগিলেন ও আমি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাথিলাম।

১৭ই মাঘ পূর্বাক্ল ৮ ঘণ্টার সময়ে দেখা গেল যে, নানা প্রকার রঙের দিশান ও ফ্লপতে সজ্জিত এক খানি জাহাজে পূর্ব প্রায় পাঁচ শত আন্ধ ও প্রান্ধিকা ব্রদ্ধ-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।
এ দিকে, আশ্রম হইতেও চুল্ভি দারা তাঁহারা সাদরে আহুত হইতে লাগিলেন। জলপথে ও হুলপথে সমাগত হাজার ব্রান্ধ ব্রান্ধিকা দারা আশ্রম প্রাঙ্গন পূর্ব হইয়া পেল। ১১টা পর্যান্ত ব্রন্ধোসনা করিয়া অধিকাংশ লোকেই মধ্যাহে খেচরার ভোজন করিলেন এবং মহর্ষির দর্শনাকাক্ষী হইয়া সকলে অনুরাগপূর্ব কদয়ে উপবেশন করিয়া রহিলেন। মথন অপরায় হটা রাজিল তথন শ্রদ্ধান্দের উপবেশন করিয়া রহিলেন। মথন অপরায় হটা রাজিল তথন শ্রদ্ধান্দের উপবেশন করিয়া রহিলেন। মহর্ষিরে বিকে অভ্যর্থনা করিয়া সভাতে আনয়ন করিলেন। মহর্ষি আগমনে সভাস্থ সকলে দওায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি আসন পরিগ্রহ করিলে পর ধর্মপ্রোণা কুমারী শ্রমতী লাব্যাপ্রভা বস্থ মহর্ষির গলদেশে প্রপার মালা প্রদান করিলেন। তদনতার পণ্ডিত শিব নাথ শাস্ত্রী নহাশয় এই অভিনন্দন পাঠ করিলেন।

#### অভিনন্দন।

### ভক্তিভান্ধন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেক্স নাথ ঠাকুর প্রধানাচার্য্য মহাশয় শ্রীচরণেরু।

আৰ্য্য!

অদ্যকার দিন আমাদিগের পক্ষে স্থাদিন, বেদিন আমরা, সাধারণ ব্রাক্ষসমাজের সভ্যগণ, পবিত্র মাঘোৎসবের আনন্দকর সময়ে আপনাকে আমাদের হৃদয়ের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য আপনার সন্নিধানে উপস্থিত
ইইতেছি। দিন দিন আপনার শীর জরাজীণ ও অবসর ইইতেছে দেখিয়া
আমরা বহুসংখ্যক নরনারী আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার উপহার লইয় আপনার
সমীপে উপস্থিত ইইয়াছি। আমরা জানি, আমাদের সমাগমে আপনার
মনে যে উত্তেজনা ইইবে তাহাও আপনার শরীরের বর্তমান অবস্থাতে
প্রার্থনীয় নহে তথাপি আমাদিগের মধ্যে অনেকে আপনাকে দেখিরার জন্ম
ও আপনার ওই পবিত্র মুখের ক্ষেকটা কথা ভনিবার জন্য এত উৎস্কৃত বে,
আমাদিগকে বাধ্য ইইয়া আপনাকে এই ক্লেশ দিতে ইইয়াছে।

আপনার ন্যায় ব্রাহ্ম সমাজের হিলকারী বন্ধু কে? মহাঝা রাজা রাম মোহন রায় ইহলোক হইতে অপুস্ত হইলে, তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে

প্রায় সকলেই যথন ই হাকে পরিত্যাগ করিলেন, যথন ইহার অন্তরে চুর্জ্বলতা ও বাহিরের প্রবল বিপক্ষকুল ইহাকে অবসন্ন দশায় পতিত করিল, ষ্থন দেশব্যাপী খন নিবিড় অন্ধকার ও বিবিধ ছনীতির মধ্যে এই দমাজ মৃতপ্রায় ছইয়া পড়িল, যথন ইহার অস্কুরিত দেহে জল সেচন ক্রিবার কেহই থাকিল ना, यथन छे९नार निवात ও माराया कत्रिवात लाक अधिक हिलाना वतः নিরাশ ও তথােদ্যম করিবার াকল কারণই বিদ্যমান ছিল, তথন আপনি বিধাতার মঙ্গল হস্তদারা নীত হইয়া ব্রাক্ষ সমাজকে প্রাণের সহিত আলিছন করিয়া ও ইহার কার্য্য ভার নিজ মন্তকে লইয়া ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন, এবং ইহার দেবাতে আপনার সময়, অর্থ ও সামর্থ্য অকাতরে নিয়োগ করিয়া ইহার অবদন্ন দেহে জীবন দঞ্চার করিয়াছেন। আপনার আগমনের পূর্বে ব্রাক্ষ সমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা অতিশয় হীন ছিল। ইহার চেষ্টা প্রধানতঃ কতকগুলি কুদংস্কারের প্রতিবাদে ও কতকগুলি বিশুদ্ধ মত প্রচারে পর্যা-বিষিত হইত। ,আপনিই সত্য-স্বরূপের অর্চনা বিধিপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্ম সমাজে আধ্যাত্মিক ভিত্তি স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এবং সেই জীবনের উৎসের সহিত আমাদের আত্মার যোগ স্থাপন করিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক পিতার কার্য্য করিয়াছেন। আপনি ত্রাহ্ম সমাজকে অনেক কুসংস্কার হইতে উল্পুক্ত করিরাছেন ; আপনি শাস্ত সিন্ধু মন্থন করিয়া অনেক গত্যামৃত উদ্ধার পূর্বক আমাদিগকে অমৃত জীবন লাভ করিবার পথজননন করিয়াছেন; আপনিই সর্বাত্তে নিজ চেষ্টা এবং বিদ্যালয় স্থাপন ও প্রচারক নিয়োগ প্রভৃতি দারা দেশ মধ্যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন: षाপনিই সর্বাত্রে ব্রাহ্মধর্মের অপৌত্রলিক প্রণালী অনুসারে গার্হস্থা অনু-ষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন: আপনিই সর্বাত্যে বিশুদ্ধ উপস্না প্রণালী প্রণয়ন পূর্বাক তদমুসারে নিজে দাধন করিয়া অধ্যাত্ম যোগের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন: এবং নিজ জীবনে জ্ঞান প্রীতি ও ঈশ্বর সেবার অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত ভাবকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। অতএব ব্রাহ্ম সমাজ আপনার নিকট চিরদিনের জনা ঋণী।

কেবল ব্রাহ্ম সমাজ কেন, সমগ্র ভারত সমাজ আপনার নিকটে ঋণী। পবিত্র-স্বরূপ প্রমেশ্বরের আধ্যাত্মিক পূজা বহু দিন হইতে এদেশে বিল্পুপ্রায় ধূ ইয়াছিল। আপনি তাহাকে পুন: প্রভিত্তি করিবার পক্ষেও ভারতের ধর্ম-চিস্তাকে জাগ্রত ও আধাাত্মিকতার পথে প্রবৃত্ত করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন; শত শত নরনারীর হৃদয়ে উন্নত আকাজ্জা উদ্দীপিত করিয়াছেন; এবং শত শত ব্যক্তিকে সংসারাস্তির ও পাপাস্তির করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ভারতের এমন বন্ধ্ কয় জন ? আমরা এই সকল উপকার অরণ করিয়া আপনার চরণে আমাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার উপহার অর্পণ করিতেছি।

আমরা আপনারই আধ্যাত্মিক সন্তান; আপনারই শ্রম ও কার্য্যের উত্তরাধিকারী। আপনি যে গুরুভার, উৎসাহ, অমুরাগ ও স্বার্থ-ত্যাগের স্হিত চির দিন বহন করিয়া আসিয়াছেন, আশীর্কাদ করুন আমরা যেন দেই ভার দেইরূপ বিশ্বাস নির্ভর ও আত্মসমর্পণের সহিত বহিতে পারি। আপনি আমাদিগকে যে গভীর আধ্যাত্মিকতার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন. আশীর্বাদ করুন যেন তাহা আমরা প্রাণপণে সাধন করিতে পারি। "তাঁহাকে প্রীতি করা তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাদনা"— এই অমূল্য সত্য আপনিই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন; আশীর্কাদ করুন যেন এই উপদেশ আমরা কথন বিশ্বত না হই। আপনার কার্য্যের শক্তি যত দিন ছিল তত দিন সর্কতোভাবে ব্রাহ্ম সমাঞ্চের সেবা করিতে জ্রাট করেন নাই। এখন আপনি জ্বাও অসুস্থতা বশতঃ যদিও কার্য্য হইতে অবস্ত হইয়াছেন, তথাপি এখনও আপনার জীবন সামাদিগকে বিশুদ্ধ ঈশ্ব-প্রীতির উজ্জল দৃষ্টাস্ত প্রদশন করিতেছে; এবং এথনও আমরাত্রাহ্ম সমাজের বিবিধ সদত্রভানে আপনার প্রামর্শ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছি। আপনি এখনও আমাদের মধ্যে আছেন, ইহা ভাবিলেও আমাদের আনন্দ। অতএব ঈশ্বরের চরণে আমাদের এই আন্তরিক প্রার্থনা, যে তিনি এখনও দীর্ঘকাল আপনাকে আমাদের মধ্যে রাখুন। আপনি নিরুপস্তব শান্তিতে क्षीत्रत्व व्यतमान काल यालन कक्रन। व्यामानिशरक मृहीस्त्र, उपाहम उ পরামর্শের ছারাধর্মসাধন ও সেই সত্য অরুপের নাম প্রচারে উৎসাহিত করুন। আমেরা আপেনার স্নেহও আশীর্কাদ মস্তকে ধারণ করিয়া শেই 📸 পৰিত্র স্বরূপের প্রতি প্রতিও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে দেছ মন নিয়োগ করি; এবং উৎসাহের সহিত দেশ বিদেশে তাঁহার নাম প্রচার করি; আপনি দেখিরা সুধী হউন। যে একি সনাজের উর্ভিতে আপনার এত

আনন্দ, সেই ব্রাক্ষ দমাজের দৈনন্দিন উন্নতি দেখিয়া আপনি জীবনের শেষ অবস্থায় পরম পরিতৃপ্তি লাভ করুন।

আজ একবার আমাদের প্রতি সমেই দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখুন; এমন দিন ছিল যথন আপনার প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম অতি অর্লংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল; এখন দেখুন ঈশ্বরক্পায় কত শত নরনারী সেই পবিত্র অমি ধারণ করিয়াছেন; দেখুন কত মহিলা কত পরিবার আজ এই ক্বতজ্ঞতা উপহার লইয়া আপনার সমিবেত সকলকে মেহাশীর্বাদ করুন। ইতি।

আপনার আশীর্কাদাকাজ্ঞী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ।

অতঃপর মহর্ষিদেবের আদেশ ক্রমে তাঁহার প্রদত্ত প্রাত্যুত্তর লেথক কর্তৃক পঠিত হইল।

> প্রীতিভাজন শ্রীমৎ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ তরিচেষু।

সৌমা!

তোমরা সকলে মিলিয়া আমার হত্তে যে অমৃল্য উপহার প্রদান করিলে,
ইহাতে আমি ধন্ত হইলাম—ইহা কুপণের ধনের ন্তায় অতি সন্তর্পণে চিরজীবন আমি রক্ষা করিব। অদ্য আমার কি আনন্দের দিন। পূর্ব্বে যথন
আমি কোন এক জন ব্রাহ্মকে দেখিতে পাইতাম, তথন তাঁহাকে দেখিয়া
আমার কুদয়ে আনন্দ আর ধরিত না। এখন এখানে শত শত নরনারীকে
ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত ও অনুরক্ত দেখিয়া আমার কত আনন্দ! ক্রদয়ে
কুদয়ে অনুরাগের সহিত অনুরাগ মিশ্রিত হইয়া কি এক অপূর্ব্ব আনন্দের
ধারা এখানে প্রবাহিত হইয়াছে। আনন্দের এমন আস্বাদ আমি আর
কিবন পাই নাই। "এষহেখানন্দ্রাতি"। ইনিই আনন্দবিধান করেন।

এত গুলিন জ্ঞানে, প্রেমে, ধর্মাফুষ্ঠানে বিশুদ্ধ পরিবারবদ্ধ ব্রাক্ষদিপকে এ জীবনে দেথিয়া যাইব ইহা আমার চিস্তার ও আশার অতীত। আমার এমন কি বল. কি পুণা যে, এই প্রশস্ততম, উন্নততম ব্রাহ্মধর্মকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের আমি উপযুক্ত দেবক হইতে পারি। ব্রাহ্মধর্মের. ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতির জন্য যাহা কিছু বলিয়াছি, যাহা কিছু করিয়াছি তাহা কেবল তাঁহারই ক্লপতে— তাঁহারই সাহায্যে। আমার ক্লয়ে তিনি আসীন হইয়া আক্ষধর্মের উন্নতির জন্য যে ভভবৃদ্ধি প্রেরণ করিয়াছেন তাহারই অমুষায়ী চলিয়া এতটুকু যাহা কিছু করিতে পারিয়াছি। সমুদায় षाकान याँशात खक जात वरून कतिएठ शास्त्र ना, षामात पूर्वल क्षप्रस त्मरे ভার পড়িয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য কি । তাঁহার কুপাতে মাটী যে, সে সোণা হয়, পঙ্গু গিরিকে লভ্যন করে। "ত্রন্ধ রূপাহি কেবলং—ত্রন্ধ রূপাহি কেবলং. পাপ নাশ হেতুরেব ব্রহ্ম কুপাহি কেবলং।" তোমরা তাঁহার কুপা অফুক্ষণ প্রার্থনা কর, তাঁহাকে ফ্রন্মে রাথিয়া তাঁহার আদেশ অনুযায়ী অট্রভাবে চলিতে থাক, ব্রাহ্ম সমাজের অশেষ উন্নতি হইবে। চির দিন তোমরা তাঁহাতে বিশ্বাস, নির্ভর ও আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার পবিত্র উপাসনার मृक्षीष्ठ मर्ख्य व्यपनीन कत्र, हेशार्ट चात्र चात्र मकरलत्र क्षमग्ररक चाकर्षन করিয়া তোমাদের সঙ্গী করিয়া লইতে পারিবে। তোমাদের সহিত এমন পবিত্র সন্মিলন-স্থুখ এ জীবনে আর উপভোগ করিবার আমার আশা নাই, আমার তো কথাও শেষ হইরা আসিয়াছে। আমি একণে তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লই : তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা সকলে একমনা হইয়া, স্বন্ধে স্বন্ধে মিলিয়া. উর্দ্ধাণে—তাঁহার সিংহাসনাভিমুথে অটল ভাবে চলিতে থাক, তোমাদের মধ্যে সকল বিবাদ কলহ তিরোহিত হউক, শাস্তি-স্থ বিস্তার হউক। তোমাদের ধর্মেতে মতি হউক, ঈশরের প্রেম-মুধ দর্শন করিয়া তোমাদের হৃদয় নিষ্পাপ ও পবিত্র হউ**ক**। তোমাদের প্রতি পরিবার ধর্মের পরিবার হউক, তোমাদের কুলে যেন কেছ অত্রাক্ষ না হয়। তোমরা সকলে এক্বান্ও এক্বতী হও। এই সভাত প্রত্যেক নর নারীর হৃদয়ে ঈপরের প্রসাদ অবতীর্ণ হউক, এই আমার মেহপূর্ণ শেষ আশীর্কাদ।

### সাধারণ সমাজের অন্তর্গত ছাত্র সমাজের অভিনন্দন পত্র।

#### ওঁ তৎসৎ।

পরম ভক্তিভাজন

শ্রীমনাহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রধ: ার্য্য মহাশন্ত্র শ্রীচরণেষু।

দেব ।

আমাদের প্রিয়তম মাঘোৎসবে আমরা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত ছাত্র সমাজের সভাগণ ভক্তিপূর্ণ অন্তরে হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা-চিহ্ন স্বরূপ এই বংসামান্য প্রীতি-উপহার লইয়। আপনার চরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইতেছি। যদিও আমাদের মধ্যে অনেকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাংভাবে পরিচিত নহে, এবং যে সময়ে আপনি ব্রাহ্ম সমাজের বেদিকে অলঙ্কত করিয়া আয়েয় গিরির অয়ৢ৻ৎপাতের ন্যায় জলন্ত ও জীবস্ত সত্য সকল বর্ষণ করিতেন যদিও আমরা তৎপরকালবর্ত্তী বলিয়া সেই উপদেশ শ্রবনে স্থমসম্ভোগ করিতে পারি নাই, তথাপি আমরা সকলেই বহু দিন হইতে আপনার নাম হৃদয়ের নিভ্ত হলে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত ধারণ করিয়া আসিতেছি, এবং অপূর্ব্ধ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের থনির স্বরূপ আপনার ব্যাখ্যান মালা পাঠ করিয়া আমরা প্রভৃত উপকার লাভ করিয়াছি ও আদ্যাপি করিতেছি। আপনি নিজ জীবনে যে প্রগাঢ় ঈশ্বর প্রীতি, আধ্যাত্মিকতা ও সত্যপরামণতার উজ্জল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা হ্র্ব্বল শক্তিতে যথাসাধ্য দেই পদবীর অমুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

আমাদের অধিকাংশেরই পঠদশা। ছাত্রগণের মধ্যে ধর্মভাব উদীপিত করা, শিক্ষাকে ধর্মের স্থান্ট ভিত্তির উপর স্থাপিত করা, যুবকদিগের মনে কর্ত্তব্য জ্ঞানকে উজ্জ্বল করা, তাহাদিগকে ধর্ম ও নীতির স্থানিরমে স্থপ্রতিষ্ঠিত করা, এবং সকল প্রকার সদস্ঠানে উৎসাহিত করা, ছাত্র সমাজের লক্ষা। আমাদের এই ছাত্র সমাজকে আপনার পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত ব্রন্থবিদ্যালয়ের কার্য্যের উত্তরাধিকারী বলিলেও হয়। আমরা অদ্যকার এই বিশেষ দিনে আপনার স্নেহাশীর্কাদ ভিক্ষা করিতেছি। আপনি ঈশরের নিকট প্রার্থনা করুন, যেন এই দেশে শিক্ষা বিস্তারের সলে সঙ্গে যুবকগণ আপনার পদ্দিত্বের অন্থবর্তী হইতে পারে, যেন আমাদের শিক্ষা আমাদিগকে সত্যস্বরূপে উপনীত করিতে পারে, যেন জ্ঞান লাভ করিয়া আমরা ধর্ম্মের মহিমা অন্ভব করি এবং ব্যোর্দ্ধির সঙ্গে বিশুদ্ধ-চরিত্র থাকিয়া ঈশর-প্রীতি ও ঈশর্ব-সেবাতে আত্ম সমর্পণ করিতে পারি। ইতি।

ব্ৰহ্মাৰ ৫৮। ১৭ মাঘ, কলিকাতা। আপনার আশীর্বা**দাকাজ্জী** ছাত্র সমাজের সভ্যগণ।

প্রত্যুত্র।

ওঁ তৎসং।

স্বেহাস্পদ ছাত্র সমাজের সভ্যগণ সমীপেরু।

विव्रपर्भन ।

আমার প্রতি তোমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও প্রীতির উপহার আমি আদরের সহিত, আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম। তোমরা ইন্দ্রিরাদগকে সংযত করিয়া হৃদয়কে পবিত্র কর এবং তাহাতে যে ব্রাক্ষ-ধর্ম-বীজ রোপিত হইবে তাহা ভক্তি ও শ্রহার সহিত পালন করিতে থাক, কালে ভাহাতে যে ফল ফলিবে সে ফল হইতে নিশ্চর অমৃত লাভ হইবে; তোমরা বাহা কিছু শিথিবে তাহা প্রমাদ শূন্য হইবে। তোমরা ঈশবের পথে যতটুকু অগ্রসর হইবে যত্নপুর্কাক ভাহা রক্ষা করিবে। ভবিষাতে ব্রাক্ষধর্মের উরতি তোমাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে। তোমরা জ্ঞান লাভ করিয়া ধ্যের মহিমা

অন্তব কর এবং বরোর্দ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিয়া ঈশ্বর প্রীতি ঈশ্বর সেবাতে আত্ম সমর্পণ কর। ইহাতে তোমাদের ইহকালের ও পর-কালের মঙ্গল হইবে। যেথানে থাক, তোমাদের শরীর মন আত্মা কুশলে থাকুক এই আমার আশীর্কাদ।

. এই সকল অভিনদন ও প্রভাৱের প্রদত্ত হইলে পর মহর্ষি প্রদত্ত এক স্থানীর্ঘ উপদেশ গঠিত হইল। সেই উপদেশ মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত আছে। এই গ্রন্থের নাম "উপহার"।

# শ্রফীম পরিচ্ছেদ।

অভিনন্দন গ্রহণ ও উপদেশ প্রদানে মহর্ষি দেবেল্র নাথের শ্রীরে ও মনে যে শ্রম ও উত্তেজনা হইল, তাহার জন্য মহর্ষির জ্বর হইল। তিনি শ্যাশায়ী হইলেন। প্রথম প্রথম চুঁচড়ার ভাল ডাক্তার দ্বারা তিনি চিকিৎ-সিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। জর ও হর্কলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কলিকাতার প্রাচীন ও বিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীল্মাধ্ব হাল্দার আগমন করিলেন। পরীক্ষা দারা রোগের অবস্থা বুঝিয়া তিনি লেথককে वितासन, "death commences, आत नाठ किन পরে ইহার মৃত্যু इटेरव।" किनका जांत्र फाउना त मधार्म मारिव अ नीन मार्थ कानमात अकरल महिंद्र চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। সাত দিন পরে মহর্ষির দেহান্ত হইল না. কিন্তু তিনি আরোগ্য লাভও করিলেন না। জরের উভাপ ১০৪।১০৫ ডিগ্রা, আহার বন্ধ, হস্ত পদ শুদ্ধ ও জীর্ণ। উত্থান শক্তি বিবৃহিত মহর্ষি শ্যার শায়িত রহিলেন। মধ্যে মধ্যে উদরাময় হইতে লাগিল। ছুর্মলভার জন্য বাকা অসাড় হইল এবং তাঁহার সমীপে লোক সমাগম নিবারিত হইল। এই অবস্থায় এক দিন প্রভাত সময়ে নিকটে বসিয়া আছি, মহর্ষি বলিতে लाशिटलन-"उरेही," "उरेही।" विनाम, कान्छ। १ विनटन "ঐ যে—"ধামা;—ধামা স্বেন সদা।" विनिधार प कि ? विलिय, — "ধামা সেন সদা নিরস্ত কুহকং।" বলিলাম তাহা কোথায় ? মুহূর্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ক্ষীণ অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "ভাগবতের প্রথম শ্লোক খুব বড়বড় অক্তরে ছাপাইয়া এখনি স্বামাকে দাও, স্বামি ভাহা পড়িব।" ভাগবতও কাছে নাই, ছাপাধানা কোণায় আছে তাহাও জানি না। আমি তথনই কলিকাতার আদিএাক্ষসমাজে যাইয়া পুব বড় বড় অংকরে ছাপাইয়া অপরাছে তাঁহার সমুথে ধরিলাম—

"জন্মাদ্যস্থ যতো>ম্বয়াদিতরতশ্চার্থেম্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্ তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহুন্তি যৎসূরয়ঃ। তেজো বারিমূদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো>মূষা ধামা স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি।" ক্ষেক দিন পরে জ্বের মাত্রা কিছু কম হইল। একদা মুক্ত-দার-গৃহে কৌচে শুট্রা আছেন। বলিলেন, "দোরাত, কলম, কাগচ দাও,"। আনিয়া দিলাম। তিনি সেই কাগচে লিখিলেন—

মহর্ষির শুশ্রমার জন্য দিন রাজি আমাদিগকে তাঁহার সমীপে থাকিতে ছইত। রাজিকালে বিছানাতে মশারির মধ্যে আলোক লইরা যাওয়া হইত। এক দিন পরিশ্রান্ত হইরা রাজে কিছুকণের জন্য শরন করিয়া নিজিত রহিয়াছি। রাজি প্রার একটার সময়ে ভূত্য আদিয়া বলিল, "কর্ত্তার বিছানাম আগুন লাগিয়াছে।" তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া দেখি বিছানা পুড়িয়া গিয়াছে, মশারি পুড়িয়া তাহার অবলম্বন ছাতের কড়িকাটে আগুন ঝুলিতেছে, মহর্ষি গৃহাস্তরে নীত হইয়া শায়িত রহিয়াছেন। মহর্ষির সেবাপরায়ণ স্থায়ে জামাতা প্রীযুক্ত জানকী নাথ ঘোষাল এই বিপদ সুময়ে দৈবন্দে

মহর্ষিকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ঈশবরের পালনী শক্তি এই ঘোর বিশত্তি হইতে তাঁহাকে রক্ষাক্রিল।

কমেক দিন পরে জরের মাত্রা পুনরায় বাড়িয়া উঠিল। এক দিন তিনি প্রাতঃকাল হইতে অচেতন হইয়া রহিলেন। সমস্ত দিনের মধ্যে একটি कथा नारे, পार्श्व तिवर्तन नारे। এक दे इक्ष वा এक दे इन था अशहेरा भावा গেল না। অপরাছে তুলা ভিজাইয়া একট ছগ্ধ উদরস্থ করাইবার ভূয়োভূয় চেষ্টা করাতে একবার এই মাত্র বলিলেন—"আমাকে আর ক্লেশ দিও না।" মহর্ষি আর বাঁচিলেন না ভাবিয়া আমরা সকলে শোকাভিতৃত হইয়া পড়ি-লাম। সন্ধ্যার পরে ভগলীর তথনকার সিবিল সার্জন জুবার্ট সাহেব আসি-एनन। जिनि महर्सित अवस्था (पश्या विलासन (य. त्रांकि अवमारनत मरक সঙ্গে মহর্ষির জীবনের অবসান হইবে। মহর্ষির পরিবারত উপত্থিত সকলকে তিনি অনেক সাম্বনা দিলেন এবং মানুষের মৃত্যুতে শোক করা যে বিফল ভাহা উপদেশ দারা বুঝাইয়া চলিয়া গেলেন। সে রাত্রি এবং তৎপর রাত্রিও কাটিয়া প্রভাত হইল। দেখি যে, মহর্ষি বিছানাতে বালিশ ঠেশ দিয়া বিদ্যাছেন। নিকটে গেলাম। বলিলেন,—"এ কি শুনিলাম। ঈশ্বরের আদেশ! ঈশ্বর বলিলেন, হে প্রিয় পুত্র, তুমি এ যাত্রা রক্ষা পাইলে। তুমি এখনো সম্পূর্ণরূপে তোমার গম্যস্থানের উপযুক্ত হও নাই, যখন তুমি দম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত হইবে, তখন তোমাকে তোমার গম্যস্থানে লইয়া ষ্ঠিব।" মহর্ষিকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়াও তাঁহার মুথে ঈশবের এই আদেশ শুনিয়া ক্ষম বিশায় ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল, মনে সাহস ও √- ভরদা হইল। বলিলাম যে, দেওঘর হইতে রাজ নারায়ণ বাবু আপনাকে দেখিবার জন্ত আসিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে আপনার নিকটে আসিতে मिष्टे **नार्टे। जिनि वनिरामन, "त्राक्ष नातायन वा**तृ क्यामिरक माछ नार्टे ্কেন।? তাঁহাকে ভাক।" আমি শ্রদাম্পদ শ্রীযুক্ত রাজ নারায়ণ বস্থ মহাশয়কে ডাকিয়া আনিলাম। মহর্ষি তাঁহাকে নিজের বিছানাতে বদাইয়া এক ঘণ্টা গল্প করিলেন।

রাল নারায়ণ বাবু মহর্ষিকে দেখিয়া গিয়া দেওবর হইতে জীবৃক্ক পণ্ডিড হেম চক্র বিদ্যারত্ব মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা ভত্তবোধনী। পত্রিকা হইতে এখানে উদ্ভ করিলাম।

পতা।

দেবগৃহ

०२ ट्रेकाइ ८५।

পরম স্থহদরেষু।

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার।

আপনার ২৪ জোঠের পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাতে শ্রীমৎ প্রধান আচা-ব্যার পীড়ার সময় আপনি যে ঠাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ভাহার বৃত্তাস্ত যাহা দিয়াছেন তাহা অতি কৌতৃহলাবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলাম। আপনি ৮ ফাল্পন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। আমি এক সপ্তাহ পরে এথান হুইতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। আমি যথন চুচুঁড়ায় পৌছিলাম তথন দেখি বিষাদ সকলের মুখ মণ্ডলকে আন্ডেল ক্লরিয়াছে ও সমস্ত বার্টীতে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। আমি বে দিন পৌছিলাম জীমতের পীড়াসেই দিন অত্যস্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। আমি গিয়া দেখিলাম তাঁহার অবস্থা অতি সঙ্কটাপন ৷ কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনিতে বিলয় হটবে বলিয়া হগলীর সিবিল সার্জ্জনকে ডাকা হইয়াছে। আমি যথন পৌছিলাম তথন তিনি অবাসিয়া পৌছেন নাই। ক্ষণেক পরে আংসিয়া পৌছিলেন। আমোম শনিবার দিবস চুঁচ্ড়ায় পৌছি। শ্রীমং রবিবার ও সোমবার দিবস অনেতন প্রায় ছিলেন। কেবল বাহারা সর্বাদা তাহার পরিচর্ব্যা করিতেছেন তাঁহারা ব্যতীত আরে কেহই তাঁহার নিকট বাইতেছে না। মঙ্গলবার দিবস হৈতক্ত লভে করিয়াই আমাকে উপরে ডাকাইয়া পঠিাইলেন। আমি সসম্ভনে দূরে বসিলাম কিন্তু ভিনি ৰে খাটে ভইয়াছিলেন তাহার উপরে আসিতে বলিলেন। আমার দৃষ্টি স্বভাবতঃ অতি কীণ। আমি কিঞিৎ

দুর হইতেও ভাল দেখিতে পাই না। থাটের উপর তাঁহার নিকটন্থ হইয়া যথন তাঁহার শরীরের ভয়ানক শীর্ণতা অমুভব করিলাম তথন আমি আঁতকিয়া উঠিলাম। হায় ! হায় ! বাৰ্দ্ধকা পৰ্য্যন্ত রক্ষিত সেই মধুর কান্তি ও লাবণ্য একণে কোথায় ? সে সময় একটি আর্ত্তনাদ অবশ্য আমার মুখ হইতে বিনির্গত হইত কিন্তু কোনপ্রকার অস্থিরতা দ্বারা তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে ডাক্তারের নিষেধ স্মরণ হইল আর আমি সামলাইয়া গেলাম। যিনি আমাকে উপরে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন তাঁহাকে ঘাইবার সময় আমি আশাদ দিয়াছিলাম যে যতদূর পারি স্থস্থিরতা রক্ষা করিব। খাটের উপর যাইবা মাত্র শ্রীমৎ আমার হাত তাঁহার হাতের ভিতর রাখিতে বলি-লেন। আমার হাত ধারণ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন যে আমি এক্ষণে "দৃষ্টিহীন, নাড়ি ক্ষীণ" দিবারাত্তের গতি অমুভব করিতে পারি না— "ন দিবা ন রাত্রিঃ শিবএব কেবলঃ"। আমি এক্ষণে কেবল তাঁহাকে দেখিতেছি। এই কথা বলাতে অশ্রুবিন্দু তাঁহার চক্ষে নেথা দিল। তাঁহার ু প্রিয়তমের স্মরণে অঞ্বিন্দু তাঁহার চক্ষে দেখা দিল। অন্তিম সময়ে দেই প্রিয়তমই আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন। বিদায় হইবার সময়ে তাঁহার भिष्धि वहेनाम। <br/>
भिष्धि वहेनाम। <br/>
भिष्धि मार्थे मार्थे मार्थे स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वापति स्वापति स्वापति स्वापति स्वापति स्वापति स्व করিলাম যে হয়তো তাঁহার সহিত আর ইহলোকে সাক্ষাৎ 🗽 ব না—তথন আকুল হইয়া পড়িলাম। অগ্নিয় মন্তিক লইয়া নীচে আনিয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া লোকের সহিত কথা কহিতে পারিলাম না। হায়। হায়। এ জীবনের guide, Philosopher and friend "পথপ্রদর্শক, জ্ঞানদাতা ও স্কর্ণ" চিরকালের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছেন ইহা অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কষ্টের বিষয় কি হইতে পারে?

শ্রীমৎ উপরে বর্ণিত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ স্থদরাইলে পর ( তথনও জীব-নের বিশেষ আশা নাই ) পণ্ডিত প্রিয় নাথ শাস্ত্রী এক দিন তাঁহার হাতের একটি নেথা আমাকে দেখিতে দিলেন। হস্তাক্ষর কিছু অস্পষ্ট ছিল কিন্তু তিনি এরপ অবস্থাতে আদোবে লিখিতে পারেন তাহা আমি স্বপ্নে মনে করি নাই। তাঁহার হস্তলিপি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম আর তাহাতে যাহা লিখিত ছিল তাহা দেখিয়া আরো আশ্চর্য্য হইলাম। উহাতে এই মর্ম্মে লেখা ছিল "আমার শরীর এক্ষণে অন্য কর্তৃক যন্ত্রশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইতেছে; ভাহা এক্ষণে সকলপ্রকার রাসায়নিক পদার্থাগার হইয়াছে। আমার আত্মা এক্ষণে সেই শাস্তং শিবমবৈতংএর ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছে। এক্ষণে সংসারে কোন কট নাই, কোন শোক নাই। সকলই শাস্তিময় দেখিতেছি।" আমি এই লেখা পড়িয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলাম যে শ্রীমৎকে বলিবেন ধে এ অবস্থাতে ভাঁহার মনের শক্তি দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি। ইতি

শীরাজ নারায়ণ বস্তু।

ক্রমে ক্রমে মহর্ষি আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। এবং এত টুকু বল পাইলেন যে, তাঁহাকে এখন কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়। সার মহারাজা বাহাদৃর শ্রীযুক্ত ষতীক্র মোহন ঠাকুর মহোদয় স্বীয় ষ্টীমার পাঠাইলেন এবং তাঁহার চৌরাঙ্গীস্থ বাটীতে মহর্ষির বাদের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই বাটীতে এক মাস অবস্থান করিয়া তিনি এত টুকু বল পাইলেন যে, তুই জন মাতুষের ক্ষরে ভর দিয়া তিনি গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতে পারেন। কিন্তু এই দীর্ঘকাল রোগ ও হর্মলতা জনিত তাঁহার চর্ম-গ্রন্থি সকল এত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহার আর এক শারীরিক উপদ্ৰব উপস্থিত হইল। সে উপদ্ৰব বৃহদন্ত বৃদ্ধির পীড়া। তথাপি তাঁহার মনের ভাব সতেজ ও সবল হইতে লাগিল। পর্বতে ভ্রমণের ইচ্ছা আবার লাগিয়া উঠিল। বলিলেন যে, "আমি আর এই কলিকাতার বদ্ধ বায়ু ও অমুক্ত আকাশের মধ্যে থাকিতে পারি না। আমি দার্জিলিং যাইব।" সে কি ? যিনি এত হুর্বল যে হুই জন মাতুষকে না ধরিয়া এক পা বাড়াইতে পারেন না, তিনি এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া, রেলগাড়ির প্রবল গতির দারা চালিত হইয়া, প্রবল নদী, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া স্লদ্র পর্বতে আরোহণ করিবেন। তাঁহার মনের গতি কেহ নিবারণ করিতে পারিল না। टिनिशास्कत मःवारम मार्किनिएड वामयान निक्रिण इहेन। भन्न पिन " সন্ধ্যার সময়ে তিনি দার্জিলিং যাতা করিলেন এবং সকল সঙ্কট' অতিক্রম ক্রিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এই পণে লেথক একমাত্র ভাহার শরীরের আহেরীরূপে সঙ্গে ছিলেন। যথন স্ক্রার স্ময়ে রেলগাড়ির স্কীপ্ছার দিয়া সকলে তাঁহাকে গাড়ির ভিতরে ধরাধরি করিয়া উঠাইয়া চলিয়া গেলেন ও জ্তবেগে রেলের গাড়ি উত্রাভিমূথে ধাবিত হইল, তথন প্লানিধীর

স্থবিশাল বাল্কা চর আমার অরণ হইয়া আতক্ক উপস্থিত হইল। যথন উষার পূর্বেরেলের গাড়ি দেই প্লাট্ফরমবিহীন বাল্কান্ত পের উপরে গিয়া দাড়াইবে ও লোকেরা লক্ষ্কে বক্ষে পড়িয়া দৌড়াটেনিড়ি ষ্টামারে উঠিবে, তথন আমি এই কয় মহাপুরুষকে লইয়া কি প্রকারে নামাইব, জাহাজে উঠিব, ও পরপারবর্তী গাড়িতে স্বত্ন তাহাকে শয়ন করাইব, ইহাই ভাবনা। কিন্তু শয় এয় স্থপ্তেম্ জগতি কামং কামং পুরুষো নির্মিমানঃ" তিনিই এই মহাপুরুষের সকটে নিবারণের উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াচলেন। যথন অস্ককারাজ্জর রাত্রিশেষে দামুকদেয়াড়ের বাল্-ভূমিতে গাড়ি দাড়াইল, আমি অননোপায় হইয়া সাহায্যাথে আকাশে আহ্বান করিলাম। কোথা হইতে কয়েকটি বাঙ্গালী ভদ্র যুবক আদিয়া দেখা দিলেন এবং তাহাদের সাহেবের ব্যবহার্য্য একথানি প্রশস্ত দোফা আনিয়া মহর্ষিকে তাহাতে বহন পুরুক জাহাজে, তদনত্তর পরপারবর্ত্তী রেলের গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি এ রহস্য ব্রিতে না পারিয়া ঈশ্বকে ধনবাদ দিলাম।

কথা ছিল যে, মহর্ষি দার্জ্জিলিং পঁহছিলে তাঁহার কোন কোন কন্যা ও জামাতা তাঁহার সেবার জন্য তাঁহার নিকট বাইবেন। কিন্তু এই মুমূর্ষ্ অব-স্থাতেও মহর্ষি কিন্তুপ দেবা, কিন্তুপ সঙ্গ ও কিন্তুপ আরাম বাঞ্ছা করেন তাহা তাঁহার নিমান্তুত পত্র ও একটি উক্তিদারা প্রতীয়মান হইবে

#### পতা।

#### প্রাণাধিক----

আমি এই জরাজীণ শরীর লইয়া ঈশরের ইচ্ছাতে এই পৃথিবীতে আর অতি অর দিনই আছি। আমার এখানকার দিনের প্রায় অবসান হইয়াছে। এবং এখান হইতেই আমার নবতর কল্যানতর দিনের অভাদয় দেখিতেছি। এখন আমার সমাকরণে যতির ধর্ম পালন করা নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব পরিজনের সঙ্গ হইছে বিবজ্জিত হইয়া একান্তে নির্জ্জনে তাঁহার সহিত ঘোগযুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে। পরিজনের সঙ্গ চিতকে বালে সমাহিত করিবার অন্তরায়। সহজেই সংসারের ধ্লি আসিয়া চিতকে বিক্রিপ্ত কলুবিত করে। এই ক্রণে এই ভগবদ্গীতার শ্লোকের অন্তর্গন করিলে হইবে—

"যোগী যুঞ্জীত সততং একান্তে রহসিন্থিত:। একাকী যত চিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহ:॥"

অত এব তোমরা এখন এখানে আসিতে কান্ত থাকিয়া আমার এই বোগের আমুক্ল্য করিলে পরম সন্তোষ লাভ করিব। তোমাদের ঐহিক ও পারতিকের মঙ্গল হউক এই আমার গুভ আশীর্লাদ। ইতি ২৬ বৈশাথ ধে বাং স্থাং।

> শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর। দাৰ্জ্জিলিং।

#### উক্তি।

এখন নীড়ে মাতার পাথার নীচে শুইয়া রহিয়ছি। শীঘুই আমার পাথা উঠিবে তথন মাতার সঙ্গে আনস্ত আকাশে উড়িয়া বেড়াইব। এ মানক আর আমার মনে ধরে না।

> मार्ड्डिनिश ১৬ स्मिष्ठे ८৮।

দার্জ্জিলিন্তের অতিবৃষ্টি ও মেব কুল্লাটিকাসিক্ত বায়ু মহর্ষির এই জীর্ণ শরীরে সৃষ্ট হইবে কেন? তাঁহার কাশি হইল এবং তাহার বেগে অল্লের বেদনা বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহার অধিকাধিক কেশ হুইতে লাগিল। ডাক্তারেরা আর কিছুতেই তাঁহাকে এই স্থানে থাকিবার পরামশ দিলেন না। তিন মাস পরে তিনি কলিকাতায় ক্ষিরিলেন কিন্তু কলিকাতার নিজ বাটাতে তিনি আর পদার্শণ করিলেন না। প্রষ্টার আদেশে এখন হুইতে তাঁহাকে যে সমাক্রপে যতির ধলা পালন করিতে হুইবে, তাঁহার গমা স্থান মৃত্তির জন্ম তাঁহাকে যে প্রস্তুত হুইতে, নির্জ্জনে পরমান্নার সহিত ধোগমুক্ত হুইয়া থাকিতে হুইবে, অতএব কলিকাতার পার্কষ্টাটে নির্জ্জনে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সমাধি যোগে তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন।

বঙ্গের মহিমান্থিত, জ্ঞান, ধর্মা, সদাচারে সমুস্ত জ্ঞীমরাহারাজা ধতীক্র মোহন ঠাকুর জ্ঞীমরাহর্ষির অতি প্রিয় ও শ্রদাবান্ লাতা। এক দিন তাঁহাকেঁ দেখিবার জন্য মহর্ষি গাড়িতে চড়িয়া পাথুরিরা ঘাটায় তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন। পথ পার্শে মহর্ষির বাড়ী। গমন ও প্রত্যাগমন কালে মহর্ষিকে বলিলাম, এই আপনার বাড়ী। সকলের ইচ্ছা যে আপনি এক বার বাড়ীতে পদার্পণ করেন। কিন্তু তিনি বলিলেন যে, "আমি যথন গৃহ একবার পরিত্যাগ করিয়াছি, তথন আর তথায় প্রবেশ করিব না।"

মহর্ষি এ যাবংকাল পর্যান্ত নিদ্ধাম কর্মী, নির্লিপ্ত সংসারী, ধর্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্মপ্রচারক ছিলেন, কিন্তু যে দিন হইতে তিনি সমাক্রপে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন সে দিন হইতে তিনি গ্রামে থাকিয়া অরণাবাসী হইলেন। এ কথায় মহাভারতের এই মহত্তিকর ভাব ব্রিতে হইবে।

> অরণ্যে বসতো যদ্য গ্রামোভবতি পৃঠতঃ। গ্রামে বা বসতোহরণ্যং সমূনিস্যাজ্ঞনাধিপঃ॥

এই মুনি ভাবাপুর অবস্থাতেও মহর্ষি চারিট প্রধান কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ছইট অমূল্য উপদেশ। তাহা মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে নিরদ্ধ আছে। তন্মধ্যে প্রথমটির নাম "জান ধর্ম্মের উরতি" এবং দ্বিতীয়টির নাম "পরলোক ও মুক্তি"। এই পরলোক ও মুক্তির বিষয় তাঁহার নিজকৃত জীবন-চরিতের মধ্যেত পরলোক ও মুক্তি বিষয়ক প্রস্তাবেরই কিছু বিশেষ বিস্তার। জ্ঞান ধর্মের উরতি সম্বন্ধে "সঞ্জীবনী" ও "Callatta Review" নামক সংবাদ প্রদ্বের অভিমত আমি এথানে উদ্ধৃত করিতেছি।

সঞ্জীবনী বলেন,— \* • \* \* বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে বড় শিথিলতা আসিয়া পড়িয়াছে এবং জগংশ্রুৱার অন্তিত্ব সম্বন্ধে নানা প্রকার মারাত্মক মত তাহাদিগের কর্ত্তক পরি-পোষিত হওয়াতে আমাদিগের জাতীয় উৎকর্ষ সাধনের ভিত্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ করিয়া দিতেছে। এই শোচনীয় বিষয় কক্ষা করিয়া অন্য দেশীয় এক জন কৃত্বিদ্য প্রাচীন শিক্ষক একদা সভাস্থলে বক্তৃতার সময় বলিয়াছিলেন— "Knowledge without virtue is like a beauty without shame. A learned but vicious man proves as great a nuisance of the society as a handsome woman without chastity" অর্থাৎ ধর্ম দিবিজ্জিত জ্ঞান লজ্জা বিবজ্জিত সৌন্ধর্যের তুল্য। এক জন ধর্মহীন জ্ঞানী

বাক্তি. চরিত্র বিহীন স্থন্দরী স্ত্রীলোকের ন্যায় সমাজের অপকার করিয়া ণাকে। তাঁহার বাকা যে আমাদের বর্তমান অবস্থায় যুক্তিযুক্ত তাহা বলা বাতুলা মাত। জ্ঞানোপার্জনের উদ্দেশ্য বিষয়ে এক্ষণে প্রায় সকলই অন্ধ। জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিয়া নৈতিক জীবন গঠন বিষয়ে এক্ষণে অনেকেই মনোযোগ দেন না। এইরূপ সময় পূজাপাদ মহর্ষি দেবেল নাথ ঠাকুর প্রদত্ত এই সারবান ও বহুমূল্য উপদেশ সকল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়াতে আমরা যারপর নাই আশান্বিত হইয়াছি। তিনি অতি সরল ভাবে धर्म ও विজ्ঞाনের সামঞ্জস্য করিয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা দারা आमारनत वर्खभान ममरत महा उपकात माधिक हहेरत, এहेक्स आना कता যায়। ধর্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া পাশ্চাত্য বিখ্যাত দাশনিক পণ্ডিতগণ বহু গবেষণাপূর্ণ যে সকল বুহৎ বুহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্যুৱা তাঁহারা আলোচ্য বিষয়টীকে অতি জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা ঈশবের সৃষ্টি কৌশল দেখাইয়া ঈশবের অন্তিজের ভিত্তি দৃঢ় করিতে যেমন বহু প্রয়াদ পাইয়াছেন, আমাদের পূজাপাদ মহর্ষি উপদেশছলে অতি সরল-ভাবে সেই সকল বিষয় চম্বকাকারে আলোচনা করিয়াছেন, এবং তদ্বারা ঈশবের অনন্ত করুণা ও অনন্ত জ্ঞান প্রতিপাদন করিয়া অনেক সংশয়বাদী-দিগের ভ্রম অপনোদন কবিয়াছেন।

"মন্থ্যের স্থাধীন ইচ্ছার" বিষয় লিখিতে পিয়া ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত সক্রেটিস হইতে জন্যাবিধি নানা পণ্ডিতের মত এক বৃহৎ ইতিহাসাকারে সংগ্রহ করিয়া তৎপরে সেই বিষয় মীমাংসা করিয়াছেন; তদ্বারা বিষয়টা এরূপ ত্রুহ হইয়াছে যে তাহা পাঠে সন্দেহ দূর হওয়া দূরে থাকুক আরও নানা সন্দেহ মনে উদিত হয়। কিন্তু মন্দর্শি ধন্ম জগতের এই একটা জত্যাবশ্যকীয় ও গৃচ প্রম্ন আতি স্থল্য তাবে সংক্ষেপে বেশ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই সকল বিষয় এরূপ গভীর বিশাসের সহিত বলিয়াছেন যে তাহার প্রতিবাক্য সন্দেহ দূর করিয়া দিয়া জলম্ভ বিশাস ও ঈশ্বর প্রীতি মনেতে জন্মাইয়া দেয়। ইনাই এই প্রকের মৌলিক্ষ।

আদিম আর্যাজাতিগণ ভারতব্ধ কি প্রকারে অধিকার করিল, কি প্রকারে তাহারা এই দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, কি প্রকারে তাহাদের মধ্যে জ্ঞানজ্যোতি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া তাহাদিগকে উন্নত হইতে উন্নতত্ব করিয়াছিল এবং পরম পিতার শুভ ইচ্ছা তাহাদের মধ্যে স্পষ্টরূপে কার্য্য করিয়া কি প্রকারে তাহাদিগকে ধর্মান্ধগতে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিল এই সকল সতা মহর্ষি অতি বিশদ ও স্ব্রাক্তরূপে দেখাইয়াছেন। সেই প্রাকাল হইতে আজ্ঞ পর্যান্ত ঈশ্বর করণা অজ্ঞ শ্রোতে প্রবাহিত হুইয়া আর্যাক্ষাতিকে অজ্ঞানতার অন্ধকারময় অবস্থা হইতে ধর্মোর সম্পূর্ণ অভাব হইতে ক্রমশঃ উত্তোলন করিয়া ধর্মা, জ্ঞান ও সভ্যতার দ্বারা ভূষিত করিয়া পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি করিলেন—তাহাও উপদেশ পাঠে যত হৃদয়ক্ষম হল ততই সংশন্ধ ও অবিশ্বাস পূর্ণ হৃদয়ের কাঠিনা দূর হইয়া মনে গভার বিশ্বাস ও ঈশ্বর প্রীতির ভাব উথিত হয়।

তাঁহার আদিম আর্যাজাতি বিষয়ক উপদেশ সকল পাঠ করিয়া আমরা আর একটা বিষয় জানিতে পারি—বেদের উপর নিভর করিয়া আদিম আর্যাজাতির ইতিহাস প্রণয়ন করিতে পারা যায়। তাঁহাদের সামাজিক নৈতিক মানসিক ও রাজাশাসন ইত্যাদি সকল বিষয়ের বিবরণ যে বেদপাঠে বেশ জানা যাইতে পারে, তাহা মহর্ষি উত্তমরূপে দেখাইয়াভেন। আদিম আর্যাজাতির ইতিহাসের উপকরণ বেদে প্রভূত পরিমাণে আছে।

জ্ঞানের উন্নতির সহিত ধর্মের উন্নতি হইবে, ইহাই ঈর্র অভিপ্রেত।
ধর্মের ক্রম বিকাশ দারা মনুষ্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইবে ইহাই মনুষ্যক্রীবনের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী মহর্মির এই অম্ল্য উপদেশ সকল।
সংক্রেপে বলিতে গেলে, এই পুস্তক একথানি অমূল্য গ্রন্থ। তাঁহার ব্যাখ্যানের পর, অনেক দিন আমরা এইরূপ গ্রন্থ দেখি নাই। আমরা বঙ্গদেশীর
আবাল বৃদ্ধ-বানতা সকলকেই এই পুস্তক একবার পাঠ করিতে অন্ধ্রোধ
করি। নিরপেক্ষভাবে লিখিত এই পুস্তক যে সকলের চিত্তাকর্মণ করিবে,
তাহা আমাদের এব বিশাদ।

"জ্ঞান ও ধন্মের উরতি' আমাদের কেন প্রিয় হইবে, তাহার ছই কারণ আছে। প্রথমতঃ ইহার জ্ঞানগর্জ ও ধর্মবিষয়ক উপদেশ সকল। দ্বিতীয়তঃ ইহা আমাদের পূজাপাদ মহর্ষিদেবের ধর্মজীবনের শেষ বাক্য। প্রাতঃ-স্মর্নীয় আর্যা ঋষিদের অমৃল্য বাক্য সকল বেমন আমাদের হৃদরের ধন, আশা করি, মহর্ষি দেবের এই অমৃল্য উপদেশ সকল সেইরূপ হইবে। ...

. . . .

বহুকাল পূর্কে তিনি আক্ষর্ম ব্যাখ্যান প্রকাশিত করিয়া বিপ্যগামী বহু লোককে ধর্মপথে আরে হণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং একংণ দেই প্রগামী অপর লোকদিগের অন্ধ নয়ন জ্যোতিয়ান করিবার জন্ম ভাষার "জ্ঞান ও ধর্মের উয়তি" প্রকাশিত করিলেন। প্রথমটা আমাদের ধর্মপথে যৃষ্টিস্করপ ও দিতীয়টা আলোকস্করপ হইবে। তাঁহার নিকট আমরা কত্দুর ঋণী ভাষা বাকো প্রকাশ করিতে পারা যায় না।

Calcutta Review পৰিকাৰ মত—This book is a collection of sermons by the venerable patriarch of the Theistic Church in India, known as the Brahmo Samaj. Maharshi Debendra Nath Tagore, who is now far advanced beyond his grand climacteric, and has devoted his whole life to the cultivation of his naturally strong and vivid religious instincts, commands the deepest reverence and confidence of many of his countrymen as a religious leader. He is looked upon as an individual whose whole career has been a bright example of a Goddevotedness, deep, fervent, sincere and steady, comparatable only to that believed to have been possessed by the Riskis of Ancient India. It is no wonder then that his admirers have for a long time delighted to call him a Maharshi, or a great Riski.

The book under notice is devoted partly to illustrating the gradual steps by which the Indo-Aryans attained, with the progress of general knowledge among them, to a high conception of God and of the duties of man, and partly to elucidating the contention that the discoveries of modern Science only serve to strengthen the intuitive belief of man in the existence of a Supreme Soul of the Universe. What strikes one most in the book is the spirit of fervent religiousness which glows in every page, and which cannot fall to exercise

a sanctifying influence on the reader's mind making him feel a better man and empowering him to get a glimpse, as it were, of a high and pure state of spiritual enlightenment and felicity. One of the great ideas which the work is calculated to instil into the mind of a reflective reader is that God is both Law and Love; an idea which is in perfect harmony with the most enlightened religious thought of the day, and which has found beautiful expression in the following well-known lines of Tennyson:

"God is law, say the wise, O soul, and let us rejoice;

For if He thunder by law, the thunder is yet His voice.

Speak to Him, then, for He hears, and spirit with spirit may meet.

Closer is He than breathing, and nearer than hands and feet."

We highly commend Jnan O Dharmer Unnati to all who find solace in that high order of religious thought, which is untarnished by dogmas, unperverted by bigotry, and unadulterated by the subtle quibbles of metaphysical sophicary.

মহর্ষির অপর ছইটি কার্য্যের মধ্যে একটি দান ও অস্তাট বিষয়-ব্যবস্থা।
পূর্ব্বে আমরা যে শান্তিনিকেতনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, যে নির্জ্জন স্থান
শ্রীমশ্বহর্ষির দাধনস্থান ছিল, যেখানে বহুবার কালাতিপাত করিয়া ও দাধন
করিয়া স্বীয় অধিষ্ঠানে বাহাকে তিনি পবিত্র করিয়াছেন, সেই মনোরম পবিত্র
স্থানকে ব্রন্ধনিষ্ঠ দাধু লোকদিগের আশ্রয়-ভূমি করিবার উদ্দেশে ১৮০৯
শকের ২৬ ফান্তুন দিবদে তাহা তিন জন বিশ্বস্ত অধিকারীর হস্তে সমর্পণ
করিয়া তিনি উৎসর্গ করিয়াছেন। এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে মাসিক
১৫০ টাকা আয়ের সম্পত্তি দিয়াছেন। এখানে নিত্য ব্রন্ধোপাসনার জন্ম বহু
সহস্র বৃদ্ধা ব্যয়ে একটি স্কন্মর ব্রন্ধমন্দির নির্মাণ ও ঈশ্বরের অন্তিত্ববিষয়ে নিজ্
হলমের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সেই মন্দিরের উর্দ্ধদেশে আকাশমার্গে স্বর্ণাক্ষরে
"প্র"এই শব্দ অন্ধিত করিয়া মন্দিরের চুড়ায় উত্তোলন করিয়া দিয়াছেন। মুক্তি

সম্বন্ধে তাঁহার পরলোক ও মুক্তিবিষয়ক প্রবন্ধের শেষে যে শ্রুতি আছে তাহা উৎক্রন্থ প্রস্তারে থোদিত করিয়া মন্দিরের সমূথে স্তন্তোপরি হাপিত করিয়াছেন। শান্তিনিকেতন উদ্যানের এক বারে "ব্রাহ্মধর্ম বীক্র" ও অন্য বারে ঈগরের স্বরূপ বিজ্ঞাপক বৈদিক মন্ত্র ও উদ্যান প্রাহ্মনে মণা তথা শ্রুতি ও সঙ্গী তাংশ সকল থোদিত করিয়া রাথাইয়াছেন। এখন ব্রহ্ম সংলান সকল ব্রহ্মান করিরা থাকেন। যাহারা সাংসারিক উৎপীড়নে কাতর হইয়া মনের শান্তি হারাইয়াছেন তাঁহারা সেথানে গিরা শান্তি লাভ করেন। তথায় যাইলে জ্ঞানবল ও ধন্মবলে বলীয়ান হইতে পারা যায়। যিনি সংশ্রীধর্মবাদ তাঁহার সংশয় দ্র হয়, যিনি আরকক্ষ্ তিনি ধর্মের সোপান লাভ করেন, যিনি প্রেমিক তিনি হদয়োন্মাদকর সৎ কথা প্রবণ করেন এবং যিনি সম্ভ্রান ভক্ত ভাঁহার আশা চরিতার্থ হয়।

বিষয়-ব্যবস্থা — তিনি শরীরের এই অতি জীর্ণাবস্থাতে তাঁহার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আপন লাতুম্পোত্র ও পুত্রদিগকে উপযুক্তরূপে সকলের সন্তোষে বিভাগ করিয়া দিয়া নিজে তাছার বাহিরে কর্তা ও অন্তরে অক্র্তা রূপে ঈশ্বরের সহিত সমাহিত হইয়া শেষ জীবন কাটাইয়াছিলেন।

### জনাতিথির উৎসব।

১৭৬৩ শকের ৩০ ভাদ্র তারিথে মুদ্রত একথানি পুস্তক আমাদের
নিকটে আছে, তাহার নাম "জ্বাতিথি নিমিত্রক উপাসনা সভার বক্তা"।
ইহা তত্ত্বোধিনী সভার উৎসব। মহর্ষি এই সভার সভাপতি ছিলেন।
তথন তাহার বরস্কুং বৎসর। এই সভার বক্তাতে শ্রাযুক্ত শামাচরণ
ভট্টাচাধা বলিয়াছিলেন, "এই ক্লেণে পরোপকার ব্রতপ্রায়ণ বিজ্ঞাবর শ্রীযুক্ত
দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশ্র যিনি এই সভার সভাপতিত্ব কর্শ্নের ভার লইয়া
স্বীয় শরীরের আয়াস ও অর্থাদি ঘারা সর্বরণা স্থনিয়মপূলক ইহার তাবং
কর্শা স্থাসম্পান করিতেছেন এবং যিনি এই সভা ও পঠেশালা স্বয়ং মন হইতে
উল্য করিয়া স্পৃষ্টি করিয়াছেন, ভাঁহাকে এই সভান্থ সমন্ত সভা কর্তৃক ব্যাবাদ করা অতি উচিত।"

শীষ্ক প্রসন্ন ক্মার বোষ মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আমি এতজ্ঞাপ জ্ঞান-তর্ণির স্থাত্ত্ব স্থ্বিজ্ঞ কর্ণধার সভাপতিকে সহস্র সহস্র ধনা ধ্বনি প্রদান না করিয়া কল্প হইতে পারি না, যাঁহার উৎসাহ অফুরাগ এবং বল্পতে এই সভার সমুদ্ধ কাথ্য সম্পন্ন হইরা থাকে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন, "এই হেতু ঘথন আমি স্বরণ করি যে যে সভাতে প্রতি মাসে সাধু ব্যক্তির। একত্রস্থ হইয়া পরম পিতা পরমেশ্বর প্রতিপাদক উপনিষদ পাঠ ও ব্যাপ্যা এবং ঈশ্বর বিষয়ক বক্তৃতা শুনিয়া সংস্থাবপূর্বক জ্ঞানাভ্যাস করিয়া থাকেন, এবং যে সভার গুণরজ্জুতে অনেকে একত্র বদ্ধ থাকিয়া অপরের হিতচেষ্টায় আফ্লাদপূর্বক সর্বাদ নিযুক্ত আছেন, সেই সভার যংকিঞ্জিং সহায়তা আমি আপনার সাধ্যাহাসারে করিতেছি তথন যে কি পরমাশ্চর্য্য আনন্দ আমার মানস্মান্দরে বিরাজ্যান হয় তাহা মনই বিশেষরপে জানিভেছে এবং অমুমান হয় এই সভাস্থ সহাশ্বেরা সেইরূপ হর্ষকে স্পর্শ করিতেছেন।

"আবার কি আনন্দরাশি আমার সমুথে দণ্ডায়মান দেখিতেছি, নানা-বিধ দেশোপকারের মধো দেশীয় মুখ্যাগণকে বিদ্যা উপদেশ করা যে প্রধান কর্ম তাহা এই সভার ঘারা স্কচাক্রপে সম্পন হুইতেছে।"

এই অক্ষয় কুমার দত্তের ভাষা ও ভাবের সংস্কারক, আশ্র উৎসাহদানে 
তাঁহার যশ প্রথাতির প্রবিদ্ধক মহর্ষি দেবেক্স নাগ স্থা জ্ঞান ও ভাষার 
স্বাভাবিক স্রোতে বলিয়াছিলেন, "এই সভাতে সংযুক্ত হইয়া সাহায্যদ্বারা 
এই সভাকে বিদ্ধিনী করিলে পরের উপকারের সহিত আপনারও উপকার 
হইবে। পিতা মাতার কি হঃথ যখন স্নেহের পাত্র বিধ্মাবলম্বন পূর্বাক 
তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের শক্রর আশ্রয়ে বাস করে। 
তথন পিতা মাতার কি হঃথ হয় যথন দেখেন যে সেহেরু সন্তান স্বধর্ম পক্ষ 
হইতে তাক্ত হইয়া অতি হীন লোকের সেবার হারা যথকিঞ্চিও উপার্জন 
করিয়া কোন প্রকারে কাল যাপন করিতেছে, স্ববন্ধু বান্ধব হারা ম্বণিত 
ইইতেছে এবং নীচ লোকের হারা স্বর্দা অপমানিত হইতেছে। তথন কি 
তাঁহারা এমন মনে করেন না যে এমন পুত্রের মৃত্যু হইলে তাঁহাদিগের 
মঙ্গল হইত ও অতএব বাঁহারা প্রত্রের শারীরিক রোগ হইতে রক্ষার নিমিত্তে 
বৈদ্যুকে বেতন দেন, তাহারদিগের উচিত যে তাঁহাদিগের বালককে মান-

নিক পীড়া হইতে রক্ষা করিবার নিমিন্তে এই দভার দাহায্য যত্নপূর্ব্বক করেন। এই দকল পরম হিতকর কার্য্যের নিমিন্ত এই তত্ববোধিনী দভা সংস্থাপিত হইয়াছে, অতএব পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে, তিনি এই তত্ববোধিনী দভা চিরস্থারিনী করিয়া অনেশের বন্ধুদিগের আনন্দ রৃদ্ধি করুন এবং এই দভার অধ্যক্ষ সম্পাদক ও দভাসমূহের ধনাবাদ যোগ্য পরিশ্রমকে দফল করুন।"

মহর্ষি যৌবনোশ্ব্যে তন্তবোধিনী সভার উৎসব করিতেন। একণে 
তাঁহার জাঁণাবস্থার যথন তিনি তাঁহার সমস্ত কথা ঈখরে সমর্পণ পূর্বক 
কেবল সমাধানে নিযুক্ত রহিলেন তথন হইতে তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার 
নিজের জন্মতিথির উৎসব বংসরে বংসরে করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার 
এই কথাতিথির উৎসব উপলক্ষে তাঁহার এক অনুগত শিষা, বাঙ্গালা দেশের 
সকল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ এবং নববিধান ব্রাহ্মমণ্ডলী কর্তৃক যে 
তিনটি অভিনন্দন প্রদত্ত হইরাছিল তাহা আমরা যথাক্রমে প্রকাশ 
করিতেছি।

#### V.

## জয়মালা।

অষ্টমীর চক্র অন্ত গেলে মধা বামে
শেষার্দ্ধ রহুনী যথা জাঁধারে ব্যাপিত
হয়েছিল অন্ধ বোর এ ভারত ভূমি
খ্রাচীন বৈদিক জ্যোতি হলে অন্তমিত।
চাঁদের কিরণাভাব করিতে নিদূর
সারাদিন ভাতে যথা রবি ভ্রাছমান,
সেইরূপ অন্তমিত আর্যাজ্যোতি হানে
হে ভরো, দেবেক্র, দেব, ভূমি জ্যোতিয়ান।
ভাজি স্বর্গ মহাপুরী, বিধির আদেশে,
এসেছ মরতে গৃচ লক্ষ্য সাধিবারে —

সাধিত সাধনা-শিক্ষা, নিদ্ধাম সংসার, উদ্ধারিলে মগ্রজনে কল্পনা পাথারে।

যে মহা অমৃত তুমি মানবের হিতে উদ্ধারিলে ধেদার্থন করিয়া মছন, শ্রদ্ধায় যে জন তাহা করিবেক পান, অনস্ত কালের গর্ভে অমর দে জন।

দৃশ্য-পট মাঝে তুমি শরীরী মানব, অপরীর স্বর্গবাসী দেবতা অস্তরে, একাধারে যোগী হ'য়ে ভ্রম যোগপথে নির্বাহ সংমার তস্য প্রিয়কার্যা তরে।

মে তানে মগন তুমি যাহা কর ভোগ, অহোরাত্র যে আলো করিছ দলীপন যে আনন্দ বাদ্য গান স্থধারাশি ঢালে তোমার স্বয়ে, ভাহা অপরে গোপন।

ধনা তুমি আপ্তকাম যোগী আত্মকাম। তারাও দৌভাগ্যশালী, তোমারে বাহারা আদশ করিয়া চলে মহাধন্ম-পথে, তোমারে চিনে না যারা হতভাগ্য তারা।

সাধিরা আপন কার্য্য উর্দ্ধমুথী তৃমি বসি আছ বিধাতার আদেশ চাহিরা, বিধাতার স্বহন্তের পুরকার লোভী প্রবাস এ পৃথিবীরে পশ্চাতে রাথিয়া।

একোন অশীতি বর্ষ বয়ক্রমে আজ, হে দেব, করিলে তুমি পুণাপদার্পণ, তাই এই ভভ লগ্নে গাথি জয়মালা এসেছি তোমারে তাহা করিতে অর্পণ। এই সে জয়ের মালা গাঁথা ভক্তি কুলে ভদমের কতজ্ঞতা চন্দনে-চর্চিত, লহ দেব কুপা করি, কর আশীর্কাদ, স্থির থাকি দে পথে যা তব পদাহিত।

বোগ-সমর্পিত কর্ম সমাহিত তৃমি, কি আর তোমার তরে যাচিব স্র্টারে, কুশলে উত্তীর্ণ হও, এইমাত্র যাচি, সকুং প্রস্তাত-বাদে তমিস্তের পারে।

#### ওঁ ব্ৰহ্মক্লপাহি কেবলং।

পূজাপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রধানাচার্য্য মহাশদ ভক্তিভাজনেন্—

#### প্রণতি পুরঃসর নিবেদন,---

অদ্য তরা জাঠ শুক্রবার আপনি অশীতিবর্ধে পদার্পণ, করিলেন। এতত্বপলক্ষে আমরা ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা কৃতজ্ঞ অন্তরে প্রমেখরকে ধন্যবাদ করিতেছি যে, আপনি এই দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে বর্তমান থাকিয়া আপনার
ধর্মাজীবনের দৃষ্টান্ত ও উপদেশের দ্বারা আমাদের ধর্মাজীবনকে পোষণ করিতেছেন। প্রথম ঘৌবনের উদ্যুমের কালে যে অনুরাগের সহিত আপনি
ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনাকে পর্পণ করিয়াছিলেন, এই
জ্বাজীর্ণ দেহেও দেই অনুরাগের হ্রাস্ক্রনাই। ইহা মুরণ করিলে আমাদের চিত্ত স্বল হয় এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আমাদের মনুরাগ বর্দ্ধিত হয়।
আপনি ব্রহ্মোপানাকে নিজ জীবনে দৃদ্রপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এদেশকে
চিরক্তজ্ঞভাঞ্গণে আবদ্ধ করিয়াছেন। আপনার বিশ্বাধের অটলতা, সাধননিষ্ঠা, ধ্যানপ্রায়ণতা, গভীর জ্ঞানান্ত্রাগ ও কর্তব্যদাধনে দৃদ্তা, চিরদিন
আমাদিগের ও আমাদিগের প্রবর্তী বংশপ্রক্ষারায় ধর্মপ্রে আলোকস্বন্প

হইয়া থাকিবে। আমরা সর্বান্ত:করণে পরমেশ্বের নিকটে প্রার্থনা করি ধ্যে, আপনি আরও দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে বাস করিয়া আপনার উপদেশ ও আশীর্বাদের হোরা আমাদিগকে রাজধর্ম পাধন ও রাজধর্ম প্রচারে উৎসাহিত করুন। আমাদের হৃদয়ের অরুত্রিম প্রীতি ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এই সামানা উপহার আমরা অদ্য, আপনার ক্রমদিনে, আপনার চরণে অর্পণ করিলাম। নিবেদন ইতি, ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৮১৮ শকাল।

আপনার আশীর্কাদাকাজ্জী কলিকাতা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বাঁকিপুর, ভাগলপুর, আরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চুঁচ্ডা, দিনাজপুর, সিরাজ-√ গঞ্জ, পাবনা, লক্ষ্ণে প্রভৃতি স্থানের ছয়শতের অধিক ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকা।

# ভক্ত্যুপহার।

একাস্ত ভক্তিভান্ধন ঐশীমনাহর্ষি দেবেক্র নাথ ঠাকুর ধর্মপিতৃ মহোদয় শ্রীচরণক্মলেয়ু।

'ঈশাবাক্ত'মিতি প্রমাণবিষয়ং কর্ত্তুং পরেণাদরুৎ
সম্পদ্রাশিরহো বিকারজনকো মাভ্ছং স্বয়ং তৎক্তে।
পূর্কং বোধয়তা যএষ কুপয়াহহ্বায়ি প্রকামং পুনরাষীং যোগগতিং প্রতীতিবিজিতাং প্রাবর্ত্তরং শস্তমাম্।
জ্ঞানং শুদ্ধতমং প্রচিত্তা নিধিলং বেদাস্ত সংদেবিতং
সাক্ষাংকৃত্য পুনং স্বচিত্তনিলয়ে যোগেন তৎ সাপ্রতম্।
যোগজ্ঞানভূতং পরেশপরমম্পর্শং সমাসাদ্য চ
প্রেমা পূর্ণতম্বমাপরদহো ব্রহ্মাপ্রিজং দর্শনম্॥

ব্রাহ্মাণাং হৃদয়ে দ এব নিতরাং যোগান্তরাগং ভৃশং তত্পোদীপয়িতৃং হিমালয়ন্তথং ত্যক্ত্বোর্টাকারীচ্চু মন্। স্থানং পিক্রচিতং প্রকামমধুরঞাপ্রয়য়দ্য দ বর্ষেহশীতিতমে পদং শুভতমেহধান্ধর্থপাদয়ন্॥

বোগস্পৃহা যত্ত্র হৃদি প্রবর্ততে পশোম তং তএ হি বর্ত্তমানম্।
দ্রান্ন দূরে বন্ধমন্য চেৎ পুনর্ত্ত স্বান্তরব্যাহতমাগু দ্বাম ॥
অভ্যর্থবামো ভবতো নিদর্শনৈবিকারজাতং নিতরাং নির্দ্যতাম্।
বোগোখমালম্ব্য ভবৎপ্রদিষ্টং প্রান্মীশং সমবাগু মৃত্তে॥

বন্ধানন্দেন পুত্রেণ ভবতো লাতৃতাং গতাঃ।
 বয়ং জন্মদিনে তেন ব্যঙ্গো হয়্বং সমৃচ্ছিতুম্॥

'সমুদায় ঈশ্বরকর্তৃক পরিব্যাপ্ত' এই কথা প্রমাণিত করিবার জন্য ভগ্-বান কভূ কি যিনি আছুত হইয়াছেন, এবং সম্প্রাশি বিকার জন্মাইতে না পারে এজন্য করুণা সহকারে ভগবান্ পূর্ব্বেই যাহাকে সম্চিত উপদেশ দান করিয়াছেন, যিনি মঙ্গলকর ঋষিসমূচিত যোগের গতি আপনি প্রতীতির বিষয় করিয়া উহা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন: বেদান্তদেবিত নিখিল ভদ্ধতম জ্ঞান যিনি (ব্যাখ্যান দারা) পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, এবং যোগদারা সেই জ্ঞান আপনার হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যোগ এবং জ্ঞান ধারা পরিপুট ঈখর-সংস্পর্শ লাভ করিয়া,যিনি ত্রহ্মদর্শন প্রেমঘারা পূর্ণতম করিয়াছেন, তিনি হিমাচলের ত্বথ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মগণের হৃদয়ে যোগাহরাগ উদ্দীপন করিবার জন্য শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, এবং নিরতিশয় মধুর পিতৃসমূচিত স্থান আপুরণ করিয়া অদ্য সকলের হর্ষবর্দ্ধন পূর্ব্বক শুভতম অশীতিতম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। যে হৃদয়ে যোগের স্পৃহাআছে আম্রাদেই হৃদয়ে তাঁহাকে বর্তুমান দেখি। যদি আমাদের জ্বদের আমরা অবাধে ব্রন্ধকে লাভ করি, তাহা হইলে তাঁহা হইতে আমরা দূর হইতে দুরে নহি। আমরা প্রার্থনা করি, আপনার জীবনের নিদর্শন যোগোখিত দকল প্রকারের বিকার নিম্নসন করুক। আপনি যে পথ উপদেশ করিয়াছেন সেই পথ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মগ**ণ ঈ**ধর লাভ ক্রুন। আপনার পুত্র ব্রহ্মানদের সহিত আমরা

ল্রাত্সম্বন্ধে আবিদ্ধ। আমরা আপনার জন্মদিনে তাঁহার সহিত অত্যুচ্ছিত আনন্দ ব্যক্ত করিতেছি।

১৮১৮ শক। ৩রা জ্যৈষ্ঠ।

একণে আমি মহর্ষির মুখের কতকগুলি অমৃত্যার কথা ও তৎকর্তৃক সমাধিযোগে প্রাপ্ত ঈররের বাণী যাহা তিনি আমাকে মধ্যে মধ্যে বলিরা-ছিলেন তাহা পাঠকদিগের নিতান্ত স্থধকর হইবে বোধে এথানে প্রকাশ করিতেছি।

#### মহর্ষির কথা।

>

আনি বিজ্ঞানাঝা পুক্ষ। অজ আঝা অনস্তজান পূর্ণ পুক্ষ আমার স্রষ্টা পাতা ও প্রতিষ্ঠা। তৎপ্রতিষ্টেত্যুপাদীত প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তর্ম ইত্যুপাদীৎ মহান্ ভবতি। তর্মন ইত্যুপাদীত মানবান্ ভবতি। তর্ম ইত্যুপাদীত নম্যন্তেই থৈ কামাঃ। তদ্বক্ষেত্যুপাদীত ব্রক্ষ ভবতি। এতজ্জেয়নিত্যুমবাঝুদংস্থং নাতঃপরং বেদিতবাং হি ি :। সম্প্রা-পৈন্ধ শ্বুব্যোজ্ঞানতৃথাঃ ক্রতাঝানোবীত্রাগাঃ প্রশাঝাঃ তে ব্রন্ধলোকেষ্ পরাক্ত কালে প্রামৃতাঃ পরিমৃচ্যন্তি দর্কে।

₹

তিনি আমার প্রাণারামং মনআনলং শান্তি সমৃদ্ধ্যমমৃত্যিতি।

জনন্তজানু মহাপ্রাণ সর্ক্যক্তি চেতনাবান্। অন্তর্যামী বিশ্বনিকেতন পূর্ণস্তাপুক্ষ মহান্। জবং

দর্শনিষ্যা দর্শনেন নো মনোহ নির্ম্মণং ব্রহ্ম কুপাহি কেবলং। ঈশ্বর কুপা করিয়া আমার অন্তরে আসীন হইয়া মৃত্স্বরে বলিয়াছেন যে, "অহং ব্রহ্মা-শ্মীতি" হতএব আমি তাঁহার অন্তিত্বের সাক্ষী। কিন্তু আমি তো আর চিরদিন এই সাক্ষ্য দিতে বাঁচিয়া থাকিব না। অতএব শান্তিনিকেতনে একটি মন্দির স্থাপন করিয়া গেলাম। সেই লোহনিশ্বিত মন্দিরের চূড়ায় লিখিত ওক্কার আমার প্রতিনিধি হইয়া চিরদিন সাক্ষী দিবে, "একং বক্ষান্তীতি"।

¢

দেখিতেছি,

আমার অন্তর্যামী পুরুষ জেগে আছেন, আর তাঁহার আবির্ভাব এই বিশ্বসংসার তাঁর মঙ্গলময়ী ইচ্ছাতে চলিতেছে।

৬

এই অকিঞ্চিৎকর দীনহীনের গৃহে তিনি অনেক দিন অতিথি হইরা রহিরাছেন এবং কুপা করিয়া জ্ঞান ও ধর্মের শিক্ষা দিতেছেন, এখন তাঁর নিজের ঘরে বাইবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। তাঁর এই মধুর আহ্বানে উত্তেজিত হইয়া আমার এই ভাঙ্গা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রেমাগারে চলিলাম। সেথান হইতে আর ফিরিবনা।

### ঈশরের বাণী।

.

আজ আমার হৃদয়ে ঈশ্বরের এই বাণী আসিয়া পঁতছিয়াছে—

"যত টুকু আমার কথা শুনিয়া চলিয়াছ, যতটুকু আমার আদেশ পালন করিয়।ছ, ততটুকু তোমার জয়লাত হইয়াছে। এখন সয়ঢ়য়পে আমার কথা শুনিয়া চল, যে এই সংসারের পর পারে নির্বিলে উত্তীর্ণ হইবে এবং সিদ্ধিলাভ করিবে।"

২৮ ভাদ্র ১৮১৩ শক।

₹

"তোমার দেহ অবসান হইলে আমার প্রেমালিঙ্গন লাও কারবে এবং নিতাকাল আমার সহচর অন্তুচর হইরা থাকিবে।"

হা ঈশর! তোমার এ কি করণ!

১ কাৰ্ভিক ১৮১৩ শক।

9

ক্ল্যকার গভীর নিশীথে আমার ব্যাকুলচি: ্রীর এই অভয় বাণী বিচত্যের নাায় প্রকাশিত হইল—

"ভয় নাই, তোমার এই শরীরের পতন হইলে আমার নিত্য সহবাস লাভ করিবে।"

२० (शोष ১৮১१ मक।

8

কল্য রাত্রির অবসানে যে আনন্দ লাভ করিলাম তাহা হৃদয়ে ধরে না।
আমার প্রাণ যাহা চায় সেই আখাসই তিনি আমার হৃদয়ে প্রেরণ করিলেন—"তুমি নমস্কারের সহিত আমাতে নিতাযুক্ত থাকিবে।" ইহাতে
আমার প্রেম পূর্ণ হইল।

8 देजार्छ ১৮১৮ नक।

যে ক্ষণজন্ম। দিব্য পুরুষের স্বর্রাচত জীবন চরিতের সহিত পরিশিষ্ট প্রকাশ করিয়া ক্রতার্থ হইলাম তিনি কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে পৃথিবীতে জন্ম পরি-গ্রহ করিয়াছিলেন ও তাঁহার জন্ম ফল কি । পাঠকবর্গের কোতৃহল চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে তাঁহার জন্মকোষ্ঠা হইতে কিছু কিছু উদ্ভুত করিয়া এই জীবন চরিত সমাপ্ত করিতেছি।

#### खलम्ख >१०२।ऽ।२।६२।०৮

ব্যক্ত নাম ত্রীদেবেক্ত নাথ দেবশর্মী। রাস্যাশ্রিত নাম ত্রীঅয়দা নাথ দেবশর্মা।

নৌর জৈ ছিলা তৃতীয় দিবদে জীব বাসরেহমাবাস্যান্তিথো নকং ছিপঞাশংপলাধিকো প্রিক্রেট্র বৃধন্য নবাংশে তক্রম্য ছাদশাংশে বৃধন্য কিংশাংশে
তদ্যের যামার্কে চ গুরোদ্ধি ক্রিক্রা নক্ষত্রাশ্রিত মেষরাশো চল্লে
শ্রীয়ক ছারিকা নাথ বাবু মহাশয়ন্য শুভ প্রথম কুমার জাতবান্।





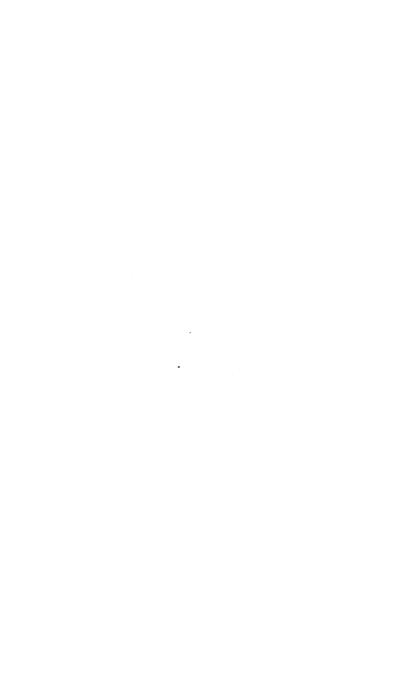

